অর্থঃ- আপনি বলুন যে, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সমস্ত সৃষ্ট বন্ধুর অপকারিতা হতে, আর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা হতে, যখন (তা) এসে উপস্থিত হয়, আর (যাদু-ভাগার) গ্রন্থিসমূহের উপর পড়ে পড়ে ফুংকার কারিনীদের অপকারিতা হতে; এবং হিংসা পোষণকারীর অপকারিতা হতে যখন সে হিংসা করে থাকে। (সরাঃ ফালাক-১-৫)

بِ شَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ آعُوْدُ بِرُبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اللَّهِ النَّاسِ - مِنْ

شَرِّ الْوَشَوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُعُمُورِ النَّاسِ -

অর্থন্তআপনি বলুন যে, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি-মানব কুলের
প্রতিপালকের, মানব বৃদ্দের অধিপতির, সমস্ত মানবের মাবুদের, কুপ্ররোচণা
প্রদানকারী, পশ্চাদাপসরণকারীর (অর্থাৎ, শয়তানের) অপকারিতা হতে, যে
মানব মণ্ডলীর অন্তর সমূহে কু প্ররোচনা প্রদান করে, সে জ্বিন হোক কিংবা
মানব। (অর্থাৎ, মানব ও জ্বীন উভয় শ্রেণীর শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি।)

مِنُ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ \*

(স্রাঃ নাস-১-৬)

ব্যাখ্যাঃ
স্রা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই
ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফিয ইবনু কাইয়োম (রহঃ) উভয় স্রার
তক্ষসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ স্রান্ধয়ের উপকারিতা ও
কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্যে এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক।
বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সুরান্ধয়ের

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুদ ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২০৩ কার্যকারিতা আনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্নাস, পানাহার ও পোষাক-পরিজ্ঞদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সুরাঘয় তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইয়াহদী রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুত্ব হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইয়াহদী জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক ক্পের মধ্যে আছে। রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাই ওয়া সাল্লাম লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কৃপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি য়ছি ছিল। তিনি য়ছিগুলো খূলে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয়া। তাাগ করেন। জিবরাঈল ইয়াহদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইয়াহদীকে কিছু বলেননি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমগুলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। কপটবিশ্বাসী ইওয়ার কারণে ইয়াহদী রীতিমত দরবারে হাযির হত।

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুরাহ্ সন্থান্ত্রাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্থাম-এর উপর জনৈক ইয়াহদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে বললেনঃ আমার রোগটা কি, আল্লাহ্ তাআলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (য়পু) দৃ'বাজি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট বাজি অন্যজনকে বলল, তাঁর অনুখটা কি? অন্যজন বলল ঃ ইনি জাদুয়ন্ত । প্রথম ব্যক্তি জিজ্জেস করলঃ কে জাদু করলং উত্তর হল, ইয়াহদীদের মিয়্র মুনাফিক লবীদ ইবনু আ'সাম জাদু করেছে। আবার প্রশু হলঃ কি বস্তুতে

জাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুদীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুদীটি

কোপায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বির যরওয়ান' কুপে একটি
পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাছ
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কুপে গেলেন এবং বললেনঃ স্বপ্লে আমাকে এই
কুপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিক্রনীটি সেখান থেকে বের করে
আনলেন। আয়িশা (রাঃ) বললেনঃ আপনি ঘোষণা করলেন না কেন ( য়ে,
অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি
ওয়া সাল্লাম ব্রললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি
কারও জন্যে কঠের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে
মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কঠ দিত।)

#### (কাফিরদের ক্ষমা নেই)

(১) শানে নুষ্পঃ কতিপয় কাফির মঞ্জা হতে মদীনায় এসে বলল, আমরা মুসলিম মুহাজির। অতঃপর বাণিজ্যের ভান করে মঞ্জায় ফিরে যায়। পুনঃ তারা প্রভ্যাবর্তন করেনি। মুসলমানদের কেউ তাদেরকে কাফির বলল, আর কেউ মুমিন বলল। নিম্নোক্ত আয়াতে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে হত্যার আদেশ হয়েছে।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِنْتَيْنِ وَاللَّهُ ٱرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ءَ ٱتُرِيْدُونَ ٱنْ تَهْدُوا مَنْ آضَنَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَكَنْ تَجِذَلَهُ سَيِيْلًا\*

व्यर्थः । তामामित कि इन रय, তোমता এ मूनांकिकस्मित नांभारत मूं मत्म विভক্ত राम (भारत) व्यथ्ठ व्याचार ठा व्याचा ठारमत व्यामसम् मक्स्म ठारमतरक वेन्हों मिरक कितिरम मिरमस्मित। टामता कि रेष्टा ताथ रय, এक्स्म लाकरमतरक रिकायक कतरव, यारमतरक व्याचार शोमतारीट निभिष्ठिक বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২০৫

রেখেছেন? এবং যাকে আল্লাহ তা আলা গোমরাহীতে নিপতিত রাখেন, তারা (মুমিন হবার) জনা কোনই পথ খুঁজে পাবে না। (স্রাঃ নিসা-৮৮)

ব্যাখ্যাঃ- আবদুল্লাই ইবনু হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কতিপয় মুশরিক মঞ্জা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাণী হয়ে যায় এবং রস্লুলুলাই সন্মাল্লাহ 'মলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পণ্যদ্রবা আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মঞ্চা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে হিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাফির, আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আল্লাই তাআলা আয়াতে এদের কাফির হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

(২) শানে নুষ্পত্র) সালাবা নামক জনৈক ব্যক্তি রস্লুলাহ সল্লালাহ আলাইহি ওয়া সালাম এর সমীপে এসে বলল, দু'আ করুন আমি যেন ধনবান হই। তিনি তাকে বুঝালেন ধনবান কল্পনা ত্যাগ কর। সে কিছুতেই

ধনবান হহ। তান তাকে বুঝালেন ধনবান কল্পনা তাগ কর। সে কিছুতেই মানল না। বসূলুল্লাহ সপ্রাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন। তার বকরীর পালে এমন বরকত হল যে, মদীনার আশে পাশে তাদের স্থান হল না। ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল, সালাবাও ময়দানে গিয়ে অবস্থান করতে লাগল। জামাতে হাযির হতে পারত না। নবী সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যাকাতের জন্য তাকীদ করলেন, কিছু সে তার হকুম অমান্য করল এবং বলল, মুহাম্মদ আমাদের নিকট জিযিয়া দাবী করে থাকেন। কাজেই যাকাত দিব না। এ সম্বন্ধে নিয়োজ আয়াতগুলো নামিল হয়।

وَوِنْهُمْ مَنْ عُهَدَاللّٰهُ لَئِنْ أَتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدُّفَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ رَرَسَهُ سَوه وه ورورَ ورور

আর্থ্য- আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর
সঙ্গে অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে
প্রান্থ সম্পদ দান করেন, তবে আমরা খুব দান-খয়রাত করব এবং আমরা
খুব ভাল ভাল কাজ করব। কার্যতঃ যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে
(বহু সম্পদ্ধ) দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং
(আনুগত্য করা হতে) বিমুখ হতে লাগল, আর তারা তো মুখ ফিরিয়ে
রাখারই অভান্ত।

(সুরাঃ তাওবা-৭৫-৭৬)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনু জারীর, ইবনু-আবী হাতিম, ইবনু মারদুবিয়া, তাবারানী ও বাইহাকী প্রমুখ আবৃ উমামাহ বাহেলী (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবাহ্ ইবনু হাতেম আনসারী রসূলুল্লাহ সল্লালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল যে, ভ্যুর দো'আ করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়া সেই সন্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপা পৌছে দেব। এতে রস্পুলাহ্ সল্লালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করে দিলেন। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জনা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে মহানবী সন্মান্ত্রান্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকূলান হয় না। সূতরাং মদীনা শহর থেকে আরো দূরে পিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে ওধু জুম্'আর নামাযের জন্য সে মদীনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুম্'আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্জিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রস্পুলাহ সলালাছ 'আলাইহি ওয়া সালাম লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর. তাকে এখানে দেখা য়য় না। রস্পুলাহ সল্লালাহ 'আলাইহি ওয়া সালাম একথা তনে তিন বার বললেন অর্থাৎ, সা'লাবাহুর প্রতি আফসোস। সা'লাবাহুর প্রতি আফসোস!! সা'লাবাহুর প্রতি আফসোস!

(৩) শানে নুষুলঃ আবু তালিবের মৃত্যুর পর রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা না হওয়া পর্যন্ত আমি তার মৃক্তির জন্য দু'আ করতে থাকব, তখন অন্যান্য মুসলমানগণও নিজেদের মৃত কাফির আত্মীয়দের নাজাতের দু'আ করতে লাগল। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নামিল হয়।

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْيِكِيْنَ وَلَوْكَانُوا أُولِيْ قُرْبِلَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْكَابُ الْاَدَانُ الْعَالِيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْمِ الْمَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْكَابُ

वर्षः व्यवश्चारः वरः व्यमाना युत्रनयानस्ततं भएक कारायं नयः (य. मुभतिकामत जना ऋभा श्रार्थना करत. येपिछ जाता आश्रीसरे शाक ना कन-এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা দোযথবাসী। (সূরাঃ তাওবা-১১৩)

وَّعُدَهَا إِيَّاهُ ۖ فَلَكَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّ لِلَّهِ تَبَرَّا مِنْهُ ۖ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَاوَاهُ حَلِيْمُ \*

ব্যাখ্যাঃ- মুসনাদে আহমাদে ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আৰু তালিৰ যখন মৃত্যুমুৰে পতিত হঞ্ছিলেন, সেই সময় রস্তুত্রাহ সন্মান্ত্রাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গমন করেন। ঐ সময় তাঁর কাছে আবৃ জাহাল ও আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই, উমাইয়া উপস্থিত ছিল। রস্পুরাহ সন্ত্রাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "হে চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করুন! এই বাকাটিকেই আমি আপনার মার্জনার পক্ষে আল্লাহর নিকট দলীল হিসেবে পেশ করবো।" তখন আব্ জাহাল এবং আপুরাহ ইবনু উবাই, উমাইয়া বললোঃ "হে আবৃ তালিব! তুমি আব্দুল মুন্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে ?" আবু তালিব তখন বললেনঃ "আমি আব্দুল মুব্রালিবের মিল্লাতের উপরই রয়ে গেলাম।" এ কথা তনে রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেনঃ " আমি ঐ পর্যন্ত আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ না করেন।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। "রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের জন্যে এটা জায়েয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"...হেন্দুটিও এই সম্পর্কেই

व्यर्व :- व्याद रेवदाशीरमद निज भिजात जना क्रमा क्षार्थना कता, এটা তো किवन वे उग्रामांत कातरा हिन, य उग्रामा जिनि जात्र मरभ करतिहिलन। व्यव्हेश्रत यथन जात निकरें व विषय श्रकाश (शन य. स्म (वर्षांष, भिजा) बाल्लाश्त पृथायन, जर्चन जिनि जा २८७ मण्युर्वेक्ररभ निर्निश्व राप्त (भारतनः, वास्त्रविकरे रेवृताशीय हिल्लन अण्निय कायन क्रमग्र. সহনশীল। (সুরাঃ তাওবা-১১৪)

নাযিল হয়। অর্থাৎ "হে রসূল! সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নিক্যাই তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত করতে পার না, বরং আল্লাহই যাকে চান তাকে তিনি হিদায়াত করে থাকেন।" (সূরাঃ ক্রাসাস-২৮ঃ ৫৬)

ব্যাখ্যাঃ- কাতাদা (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লান্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের কতকগুলো লোক তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল। সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা বড়ই সং লোক ছিল। তাঁরা প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখতে অভ্যন্ত ছিল। তাঁরা বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নেয়ার এবং জনগণের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে টাকা পয়সা খরচ করতো। আমরা কি ঐ মৃতদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো নাঃ উত্তরে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "কেন করবে নাঃ আল্লাহর শপথ। আমিও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত আমার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" তখনই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-কে ক্ষমার্হ সাব্যস্ত করে বলছেন যে, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা শুমাত্র ঐ ওয়াদার কারণে ছিল যা তিনি তার পিতার সাথে করেছিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ্ তা আলা

( (৪) শানে নযুলঃ) উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হলে অনেকের মনেই সন্দেহ হল যে, এরপ দু'আ নিষিদ্ধ হয়ে থাকলে ইব্রাহীম (আঃ) তার ২১০ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

আমার উপর এমন কতকগুলো কালিমার ওয়াহী নাখিল করলেন যা আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে এবং আমার অন্তরে বন্ধমূল হয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা না করি।

# ইয়াহুদ-নাসারাদের ভ্রান্ত ধারণা

(১) শানে নুষ্ণঃ-) ইয়াছদীরা বলত, জিব্রাঈল (আঃ) মুহাম্মদ সন্মান্নাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কুরআন আনয়ন করে, সে আমাদের প্রধান শক্ত। অতএব, জিবরাঈলের পরিবর্তে অপর কোন ফিরিশ্ভা কুরআন নিয়ে আসলে আমরা মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনতাম। তথন নিম্লোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

مَنْ كَانَ عَدُوَّالِلَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ لَهُ عَدُوُّ لِلْكَفِرِيْنَ \*

অর্থঃ- যে ব্যক্তি শক্র হয় আল্লাহর এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণের এবং তাঁর রসূলগণের জিব্রাঈলের এবং মীকাঈলের, আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শক্ত। (সূরাঃ বাক্যরা-৯৮)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইয়াছদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ সন্মাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলেঃ আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি যার সঠিক উত্তর নবী ছাড়া অন্য কেউই দিতে পারেনা। আপনি সত্য নবী হলে এর উত্তর দিন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আচ্ছা ঠিক আছে, যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন কর। কিন্তু অঙ্গিকার কর, যদি আমি ঠিক ঠিক উত্তর দেই তবে তোমরা আমার নব্ওয়াতকে স্বীকার করতঃ আমার অনুসারী হবে তো ? তারা অঙ্গীকার

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরুআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২১১ করে। রস্লুল্লাহ্ সন্থাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইয়াক্ব (আঃ)
-এর মত আল্লাহকে সাক্ষী করার অনুমতি প্রদান করেন। তারা বলে ঃ
'প্রথমে এটা বলুন তো, ইয়াক্ব (আঃ) নিজের উপরে কোন জিনিসটি হারাম করেছিলেন ? রস্লুল্লাহ সন্থাল্লাহ্ছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেনঃ. 'শুন যখন ইয়াক্ব আরকুন সিনা, রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আল্লাহ তাআলা যদি তাঁকে এ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তবে তিনি উটের গোশ্ত খাওয়া ও উদ্ধীর দৃধ পান করা পরিত্যাগ করবেন। আর এ দুটি ছিল তাঁর খুবই লোভনীয় ও প্রিয়

অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে পেলে এ দুটো জিনিস নিজের উপর হারাম করে নেন। তোমাদের উপর সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি মৃসা (আঃ) -এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, সত্য করে বলতো এটা সঠিক নয় কিঃ তারা শপথ করে বলে ঃ নিশ্চয়ই সত্য। রস্পুল্লাহ্ স্প্রাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।

অতঃপর তারা বলেঃ "আছা বলুন তো, তাওরাতের মধ্যে যে নিরক্ষর নবীর সংবাদ রয়েছে তাঁর বিশেষ নিদর্শন কি । আর তাঁর কাছে কোন্ ফিরিশতা ওয়াইী নিয়ে আসেন। তিনি বলেনঃ তাঁর বিশেষ নির্দশন এই যে, যখণ তাঁর চক্ষু ঘুমিয়ে থাকে তখন তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে। তোমাদেরকে সেই প্রভুর কসম, যিনি মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, বলতো এটা সঠিক উত্তর নয়িক । তারা সবাই কসম করে বলে ঃ আপনি সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ 'হে আলাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারা বলে ঃ 'এবার আমাদেরকে ছিতীয় অংশের উত্তর দিন। এটাই আলোচনার সমান্তি। তিনি বলেন ঃ আমার বন্ধ জিবরাঈলই (আঃ) আমার নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন এবং তিনিই সমন্ত নবীর নিকট ওয়াহী নিয়ে আসতেন। সত্য করে বল এবং কসম করে বল, আমার এ উত্তরটি ও সঠিক নয়কি । তারা শক্ষ। কেননা তিনি কঠোরতা ও

विषयाणिष्ठिक भारत नुगृन ७ जान-कृत्रजारतत प्रयाखिक घटनावनी

হত্যাকাণ্ডের কারণসমূহ ইত্যাদি নিয়ে আসেন। এ জন্যে আমরা তাঁকে मानि ना अवर व्याननारक अमनरा ना। जरा श्राँ, यनि व्याननात निकछ আমাদের বন্ধু মীকাঈল (আঃ) ওয়াহী নিয়ে আসতেন তবে আমরা আপনার সত্যতা স্বীকার করতঃ আপনার অনুসারী হতাম। তাদের এ কথার উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(২) শানে নুষ্পঞ্জ আমরা সে রঙেই থাকব, যে রঙ্গে আল্লাহ রঞ্জিত করেছেন" কথা সমূহ ওনে ইয়াহদীরা নিরুত্তর হয়ে গেল। কিন্তু ঈমান আনল না। আর নাসারারা এ সমস্ত কথার উত্তরে বলল, আমাদের নিকট এক প্রকার রং আছে যা মুসলমানদের নিকট নেই। বস্তুতঃ নাসারাদের নিকট হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার রং ছিল। তাদের কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করলে কিংবা কেউ খ্রীষ্ট ধর্মে নতুন দীক্ষিত হলে তারা তাদেরকে উক্ত

রঙ্গের মধ্যে ডুবিয়ে দিত এবং বলত, এখন সে খাঁটি খ্রীষ্টান হয়েছে। আল্লাহ তদ্ত্তরে বলেন, হে মুসলমানগণ। তোমরা বল, আমরা আল্লাহর রং অর্থাৎ ইসলাম কবৃল করেছি। আল্লাহর রঙ্গের চেয়ে আর কোন রং অধিক

উত্তম হবে?

व्यर्थः व्यामना त्म नत्मरे थाकन, त्य नत्म वाल्लाहः नश्चिक करनत्हनः; जात धमन क जाएह यात तक्षन जान्नार जाभका जिथक मुन्तत रहत। जात्र আমরা তাঁরই দাসত্ত্বে দৃঢ় আছি। (সুরাঃ বাকারা-১৩৮)

ব্যাখ্যাঃ- একটি মারফ্ হাদীসে রয়েছে যে, রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ বানী ইসরাঈল মূসা (আঃ) কে জিজেস করেছিলঃ হে আল্লাহর রাসূল । আমাদের প্রভৃত কি রং করে থাকেন। তথন

মুসা (আঃ) বলেনঃ 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর'। আল্লাহ্ তা'আলা তখন মুসা (আঃ)কে ডাক দিয়ে বলেনঃ তারা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে. তোমার প্রভূ কি রং করেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ'। তখন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ. তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি সমৃদয় রং আল্লাহ তা আলাই সৃষ্টি করেন। এই আয়াতেরও ভাবার্থ এটাই।

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

((৩) শানে নুষ্পঃ) ইয়াহদীরা মীমাংসা কার্যে তাওরাত অনুযায়ী

আমল করত না এবং নির্ভয়ে গুনাহের কাজ করত। কেননা, তাদের পূর্ব পুরুষগণ তাওরাতে মনগড়া ভাবে লিখে গিয়েছে যে, আমরা শতদিনের বেশী দোযখে শান্তি ভোগ করব না। আমাদের পূর্ব পুরুষ ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পিতা ও দাদা আমাদেরকে দোয়থ হতে মৃক্ত করবেন। তারা সেটাই বিশ্বাস করত। এ সম্বন্ধে আল্লাহ নিম্লোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন। ذٰلِكَ بِإَنَّهُمْ قَالُواْ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّالَبَّامًا شَعْدُوْدَاتٍ -

وَعُرَّهُمْ فِنْ رِيْنِهِمْ مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ \* वर्षक्ष- এটা এজন্য যে, তারা বলে, আমাদেরকে কেবল নির্দিষ্ট অল্প

কিছু দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে তাদের (ধর্ম সম্বন্ধে) তৈরী মনগড়া কথা সমূহ।

(সুরাঃ আল-ইমরান-২৪)

ব্যাখ্যাঃ- এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ ইয়াছদী ও খ্রীষ্টানেরা তাদের এ দাবী ও মিথ্যাবাদী যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা, ঐ কিতাবগুলোর নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে শেষ নবী সন্মান্ত্রাছ 'আলাইবি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের দিকে আহ্বান

করা হয় তথন তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এর দ্বারা তাদের বড় রকমের অবাধ্যতা, অহংকার এবং বিরোধিতা প্রকাশ পাছে। সত্যের এ বিরোধিতা ও বৃথা অবাধ্যতার উপর এ বিশ্বাসই তাদের সাহস যুগিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কিতাবে না থাকা সম্বেও তারা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়ে বলেঃ আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র জাহান্নামে অবস্থান করবো।' অর্থাৎ মাত্র সাত দিন । দৃনিয়ার হিসেবে প্রতি হাজার বছর পরে একদিন। এর পুরো তাফসীর সূরা ই-বাকারায় উল্লেখ হয়েছে। এ বাজে ও অলীক কল্পনা তাদেরকে এ বাতিল দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ভেবেছে। অথচ এটা য়য়ৼ্তাদেরও জানা আছে যে, না আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন, না তাদের নিকট কোন কিতাবী দলীল রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহতা আলা তাদেরকে ধমকের সূরে বলেনঃ কিয়ামতের দিন তাদের কি অবস্থা হবে? তারা আল্লাহ তাআলার উপর মিথাা অপবাদ দিয়েছে। নবীদেরকে ও হক পন্থী আলিমদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাআলার নিকট তাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব দিতে হবে এবং এক একটি পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। দিনের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। এদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারও উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবে না।

(৪) শানে নুষ্ণঃ নাসারারা রস্গুল্লাহ সন্মাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দানন, বরং তাঁর পুত্র। আর যদি ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র না হন, তবে আপনিই বলুন কার পুত্র। দুনিয়াতে কি পিতা ব্যতীত কারো জন্ম হতে পারে? এরই উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اِنَّ مَثَّلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ انَمَ - خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ مُنَّقَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ \*

অর্থঃ- নিকর, ঈসার অবস্থা আল্লাহর নিকট আদমের অবস্থার ন্যায়।

তাকে মাটি द्वाता टेजरी कतरानन, जल्मत जांत कानव रक वनरानन, (अजीव) इरग्र यास, जन्मनेहे जा (अजीव) इरग्र शान । (সृताः चान-हैमतान-८৯)

ব্যাখ্যাঃ- এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- ঈসা (আঃ)-কে আমি বিনা বাপে সৃষ্টি করেছি বলেই তোমরা খুব বিশায়বোধ করছো? তার পূর্বে তো আমি আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছি, অথচ তার বাপও ছিল না মাও ছিলনা । বরং তাঁকে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম -হে আদম। তুমি 'হও' আর তেমনি সে হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যখন বিনা বাপ -মায়ে সষ্টি করতে পেরেছি তখন শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা আমার কাছে কি কোন কঠিন কাজ্ঞ, সূতরাং গুধু বাপ মা না হওয়ার কারণে যদি ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার যোগাতা রাখতে পারে, তবে তো আদম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র হওয়ার আরও বেশী দাবীদার। (নাউযুবিল্লহা) কিন্তু স্বয়ং তোমরাও তো তা স্বীকার কর না। কাজেই ঈসা (আঃ) -কে মর্যাদা হতে সরিয়ে ফেলা আরও উত্তম। কেননা, পুত্রতের দাবীর অসারতা সেখানের চাইতে এখানেই বেশী স্পষ্ট। কারণ এখানে তো মা আছে কিন্তু ওখানে মা ও বাপ কিছুই ছিল না। এগুলো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আদম (আঃ)-কে নারী পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হাওয়া (আঃ) কে তথু পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং ঈসা (আঃ) কে ওধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যেমন, সূরা '-ই মারইয়ামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অর্থাৎ আমি তাকে (ঈসা আঃ-কে) মানুষের জন্যে আমার ক্ষমতার নিদর্শন বানিয়েছি '(১৯ঃ ২১) আর এখানে বলেন যে, ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা এটাই। এটা ছাড়া কম বেশীর কোন স্থান নেই। কেননা, সত্যের পরে পথন্রষ্টতারই স্থান। সৃতরাং এ ব্যাপারে রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্দেহ পোষণ করা মোটেই উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রসূলুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেনঃ এরূপ স্পষ্ট বর্ণনার পরেও যদি কোন লোক ঈসা (আঃ)-এর বিষয়ভিত্তিক শানে নুয়ল ও আল-ক্রুআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিগু হয় তবে তুমি তাদেরকে মুবাহালার (পরস্পর বদ দু'আ করার) জন্যে আহ্বান করত ঃ বল -এসো আমরা উভয় मन आभारमत भुजरमत्रदक धवः बीरमत्रदक निरम भुवाशनात करना वित्रस যাই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ ! আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী তার উপর আপনি আপনার অভিসম্পাত বর্ষণ করুল।

মুবাহালায় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম হতে এ পর্যন্ত এ সমুদয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল নাজরানের খ্রীশ্টান প্রতিনিধিগণ। ঐ লোকেরা এখানে এসে রাস্লুলাহ সল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার এবং পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) কাজেই তাদের এ বিশ্বাস খন্তন ও তাদের কথার উত্তরে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনু ইসহাক স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব সীরাতে লিখেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও নিজ নিজ পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের খ্রীষ্টানগণ প্রতিনিধি হিসেবে ষাট জন লোককে রস্লুল্লাহ সন্তান্ত্রান্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে প্রেরণ করে, যাদের মধ্যে টৌদ্দজন তাদের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল।

(a) শানে নুষ্ণঃ) রস্লুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রীষ্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলে পাঠালেন যে, হয় ইসলাম গ্রহণ করো না হয় জিযিয়া (কর) দাও, অন্যথায় যুদ্ধ কর। কিন্তু তারা ধর্ম সম্পর্কে বিতর্ক করার জন্য ওরাহবীলের নেতৃত্বে তিনজন আলেমকে পাঠাল। ঈসা (আঃ) সম্বন্ধেও আলোচনা হল। তারা রস্লুল্লাহ সন্মান্ত্রান্ত আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন দলীল প্রমাণ মানল না। এ সম্পর্কে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন। রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, ডোমরা যখন আমার কোন

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২১৭

কথাই বিশ্বাস করলে না। অতএব, চল আয়াতের মর্মানুসারে আমরা উভয় পক্ষ স্বপরিবারে মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাতের প্রার্থনা করি। রস্নুলাহ সন্নান্নাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র দয়কে সংগে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হলেন। গুরাহবীল এটা দেখে সঙ্গীদের বলল, তোমরা জান ইনি সত্য নবী, নবীর সংগে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। অতএব, আমরা তাঁর সঙ্গে আপোষ করি। পরিশেষে

فَمَنْ هَاجَّكَ فِيْوِمِنْ بَعْدِ مَاجَآتَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعْلَدُوا نَدْعُ ٱلْمُنَاءَ نَنَا وَٱلْمُنَاءُ كُمْ وَنِسَنَاءُ نَنَا وَنِسَاءً كُمْ وَٱنْفُسَنَا ۗ وَٱنْفُسُكُمْ ثُمَّ نَبْنَ هِلْ فَنَجْعَلْ لَّحْنَتَ اللَّٰو عَلَى

জিযিয়া প্রদানে সন্মত হয়ে তারা সন্ধি করল। আয়াতটি নিমুক্রপঃ

**अर्थ** :- अण्यन, य नाकि ঈमा मशक आभनात मारथ निजर्क करत, षांभनांत्र काष्ट्र छान षामात्र भन्न, जत्व षांभनि वत्न मिन, षाम षामना ডেকে নেই আমাদের এবং তোমাদের সন্তানদেরকে এবং আমাদের ও তোমাদের নারীদেরকে আর স্বয়ং আমাদেরকে ও তোমাদেরকে। অতঃপর व्यागता चुंच व्याखरिकजात मार्थ धक्रथ जारन श्रार्थना कति रय, व्याद्यास्त्र লা নত দেই অসত্য পদ্ধীদের উপর। (সূরাঃ আল-ইমরান-৬১)

ব্যাখ্যাঃ- মুরাহালার সংজ্ঞা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মহানবী সন্তালাহ আলাইহি ওয়া সালাম-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মবাহালার সজ্ঞা এই যদি সতা ও মিথাার ব্যাপার দুইপক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই আল্লাহ্র ক্রোধের নিকটবর্তী

মুবাহালার ঘটনা ঃ এর পটভূমি এই যে, মহানবী সল্লাল্লাভ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রীষ্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ (১) ইসলাম কবল কর, অথবা (২) জিযিয়া (কর) দাও, অথবা (৩) যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। খ্রীষ্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহবীল, আবদুলাহ বিন ওরাহবিল ও জিবার ইবন ফয়িয়কে রস্লুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ভরু করে। এক পর্যায়ে তারা ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য প্রতিপন করার জন্য প্রবল বাদানবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহ্বান জানান এবং নিজে ও ফাতিমা, आनी এবং ইমাম হাসান-হুসাইনকে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জনো প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে গুৱাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদমকে বলতে থাকেঃ তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধাংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোন পথ খোঁজ। সঙ্গীছয় বললোঃ তোমার মতে মজির উপায় কিঃ সে বললঃ আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর জিযিয়া '(কর) ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন। (ইবনু কাসীর) (৬) শানে নুষ্লঃ থায়বারের কতিপয় ইয়াহণী পরস্পরে পরামর্শ করল যে, প্রাতঃকালে কুরআনের প্রতি দমান এনে সদ্ধ্যাকালে ফিরে যাও এবং বল যে, তাওরাতে শেষ নবীর যে সব নিদর্শন দেখেছি, মুহাম্মদের মধ্যে তা নেই। এ কারণেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেও ত্যাগ করেছি। এ ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানরা মনে করবে, এরাও সত্য কিতাবেরই আনুসারী। হয়ত আমাদের ধর্মে প্রবেশ করে এমন কোন ভুল পেয়েছে, যার দরুল এ ধর্ম ত্যাগ করেছে। হয়ত এর ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করে ইয়াহণী হয়ে যাবে। আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাদের এ য়ড়্যবন্ত্রের কথা জানিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

وَهَالَتُ مَّاآِنِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ أَمِنَّوْا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيثَنَ أَمْنُوا وَالَّذِيثَ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيثَنَ أَمْنُوا وَجَدُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \*

আর্থঃ আর আহলে কিতাবদের কেউ কেউ (মৃসলমানদেরকে তাদের দ্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে) বলল যে, দিনের প্রথমাংশে তার প্রতি ঈমান আন যা মুসলমানদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং দিনের শেষ ভাগে তা প্রত্যাখ্যান করে বস। বিচিত্র নয় যে, তারা (দ্বীয় ধর্ম হতে) ফিরে যাবে।
(সূরাঃ আল-ইমরান-৭২)

ব্যাখ্যাঃ- এখানে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ঐ ইয়াহদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে মুসলমানদের প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যাছে। তাদেরকে পথত্রেই করার জন্য তারা কতইনা গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে এবং তাদেরকে প্রতারিত করছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে এসব অন্যায় কাজের শান্তি স্বয়ং তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা তা মোটেই বৃঞ্জে না।

অতঃপর তাদেরকে তাদের এ জঘন্য কাজের কথা শ্বরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা সতা জেনে গুনে আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার

যাবে ।

করছে। তাদের বদভাস এও আছে যে, তারা পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যাকে মিলিয়ে দিছে। তাদের কিতাবসমূহে রস্লুল্লাহ সন্মাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যেসব গুণাবলী বর্ণিত আছে, তারা তা গোপন করছে। মুসলমানদেরকে পঞ্জ্জষ্ট করার যে সব পস্থা তারা বের করেছে তার মধ্যে একটি কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে -তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনবে এবং মুসলমানদের সাথে নামায পড়বে এবং শেষাংশে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে মূর্যদেরও এ ধারণা হবে যে; এরা এ ধর্মের ভেতর কিছু ক্রটি বিচ্যুতি পেয়েছে বলেই এটা গ্রহণ করার পরেও তা হতে ফিরে গেল, কাজেই তারাও এ ধর্ম ত্যাগ করবে এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই। মোটকথা তাদের এটা একটা কৌশল हिन त्य, पूर्वन क्रेमात्मद लात्कता हेमनाम হতে कित यात এই জেনে त्य, এ বিদ্বান লোকগুলো যখন ইসলাম গ্রহণের পরেও তা হতে ফিরে গেলো তাহলে অবশ্যই এ ধর্মের মধ্যে কিছু দোষক্রটি রয়েছে। ঐ লোকগুলো বলতো -তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করো না, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করো না এবং নিজেদের গ্রন্থের কথা তাদেরকে বলো না, নচেৎ তারা ওর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকটও তাদের জনো ওটা আমাদের উপর দলীল হয়ে

তাই আলাহ তাআলা বলেনঃ হে রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ প্রদর্শন তো আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে । তিনি মুমিনদের অন্তরকে ঐ প্রত্যেক জিনিদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। ঐ দলীল গুলোর উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও ডোমরা নিরক্ষর নবী মুহামাদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী গোপন রাখছ তথাপি যারা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁরা তাঁর নবৃওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন দেখেই চিনে নেবে।

((१) भारत नृष्णः) भाषाम देवन काम्रिम नामक जरेनक देवाहमी মুসলমানদের প্রতি ভীষণ হিংসা পোষণ করত। আউস ও খাযরাজ এতদুভয় সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধভাবে একই মজলিসে সমবেত দেখে সে হিংসায় জ্বলে উঠল। অতএব, এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে বলল, এ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকা কালের আত্মশ্রাঘামূলক বহু গাথা কবিতা রয়েছে। তুমি তাদের মঞ্জলিসে উপস্থিত হয়ে তা হতে কিছু কবিতা গেয়ে আস। সে তাই করল। কবিতা শ্রবণ করা মাত্র উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন হিংসানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, অধিকন্তু যুদ্ধের স্থান ও সময় নির্ধারিত হয়ে গেল। তখন নিম্ন আয়াতগুলি নাযিল হয়।

व्यर्थंड- प्रांभिन वनून, दर प्रांश्ट्ल किछाव । किम भथ उष्ठे कर प्रांचारुत পথ হতে এমন ব্যক্তিকে, যে ঈমান এনেছে। এভাবে যে, উক্ত পথের জন্য বজ্তা অৱেষণ কর; অথচ তোমরা নিজেরাও অবগত আছ: আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন। হে ঈমানদারগণ। যদি তোমরা তাদের कान সম্প্रদায়ের कथा गाना कর, याता किতान श्रमंख হয়েছে, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনয়ণের পর তোমাদেরকে কাঞ্চির বানিয়ে দিবে। আর কেমন করে তোমরা কুফর করতে পারঃ অথচ তোমাদেরকে আল্লাহর विधान সমূহ পাঠ करत भागारना হয়, आत्र छाমाদের মধ্যে আল্লাহর রসুল विमायान । जात त्य वाक्ति जान्नाश्तक मृष् जात्व धात्रभ करत, त्म निक्त्य मतन পথ প্রদর্শিত হয়। হে যুমিনগণ! আল্লাহকে (এরূপ) ভয় কর, যেরূপ ভয় कता উচिৎ এবং ইসলাম नाजीज जनारकान जनश्चाय थान जान करता ना।

এবং ডোমরা আল্লাহর রক্ষ্মকে (দ্বীনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, এমনি ভাবে या. তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধ থাক এবং পরস্পর বিশিক্ত হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা (প্রম্পর) শত্রু ছিলে: অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরম্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ এবং তোমরা দোযখের গর্তের তীরে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোসাদেরকে ইহা হতে রক্ষা করেছেন। এমনি ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শ্বীয় বিধান সমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন যেন তোমরা (সঠিক) (সুরাঃ আল-ইমরান-৯৯-১০৩)

পাথে থাক। ব্যাখ্যাঃ- মহান আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে আহলে কিতাবের ঐ দলটির অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন যাদের অন্তর কালিমাযুক্ত কেননা, তারা হিংস্টে ও ঈমানের শত্রু। আল্লাহ তাআলা যে আরবে নবী পাঠিয়েছেন এটা তাদের নিকট অসহা হয়ে উঠেছে এবং তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যেমন অনা জায়গায় আলাহ তাআলা বলেনঃ আহলে কিতাবের অনেকে তোমাদের প্রতি হিংসা বশতঃ তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দেয়া পছন্দ করে। এখানেও আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেন হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি দলের অনুসরণ কর তবে অবশ্যই তারা ভোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়ণের পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার ক্রটি মোটেই করবে না। আমি জানি যে, তোমরা কৃষ্ণর হতে বহু দূরে রয়েছ, তথাপি আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিছিছ । তাদের প্রতারণায় তো তোমাদের পড়ার কথা নয়। কেননা, তোমরা রাত দিন আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী পাঠ করায় নিয়োজিত আছ এবং স্বয়ং তার রাসূল তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ তোমরা কেন বিশ্বাস স্থাপন করবে না 🛽 অথচ রসুল সন্মান্নাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোখাদেরকে তোমাদের প্রভুর উপর সমান আনয়ণের জন্যে আহবান করতে নিয়োজিত রয়েছেন। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রস্নুন্নাহ সন্ত্রাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তার সহচরবৃদ্দকে জ্রিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড ঈমানদার কে ? তাঁরা বলেনঃ ফিরিশতাগণ। তিনি বলেনঃ তারা ঈমান আনবেন না কেনং স্বয়ং তাদের উপর তো ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে। সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমরা । তিনি বলেনঃ ভোমরা ঈমান আনবে না কেনঃ স্বয়ং আমি তো ভোমাদের মধ্যে বিদামান ব্যেছি। তখন তারা বলেনঃ দয়া করে আপনিই বলুন । তিনি বলেনঃ সবচেয়ে ঈমানদার তারাই যারা তোমাদের পরে আসরে। তারা গ্রন্তে লিখিত পাবে এবং ওর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর দ্বীনকে দঢ়রূপে ধারণ করে থাকা বান্দাদের কর্তব্য এবং তার উপর পর্ণ ভরসা করলেই তারা সরল সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং ভ্রান্ত পথ হতে দরে থাকবে। এটাই হচ্ছে পুণা লাভ ও আল্লাহর সন্তষ্টির কারণ। এর দ্বারাই সঠিক পথ লাভ করা যায় এবং উদ্দেশ্য সফল

((৮) শানে নুষ্লঃ) কতিপয় ইয়াহুদী আনসার সম্প্রদায়ের দানশীল লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ধরচ করতে বাধা দিত এবং কৃপণতা অবলম্বন করার জন্য প্ররোচিত করত। তাদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

ٱلنَّذِينَ يَبِخُلُونَ وَيَنْمُ وَوَنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكُدُّمُ وَنَ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ مَضَٰلِهِ - وَآعَتَدُنَا لِلْكُفِرِينَ عَذَابًا مُّ مِينَنَّا \*

व्यर्थं :- याता कुलंगजा करत जनर जनारक कुलंगजा मिक्का रमग्र जनर আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যা প্রদান করেছেন তা তারা গোপন করে। আর আমি এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য অপমান জনক শাস্তি প্রস্তৃত রেখেছি। (সুৱাঃ নিসা-৩৭)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াডটি মদীনায় বসবাসরত ইয়াহদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এরা ভীষণ দান্তিক ও অসম্ভব রকম কুপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় যেমন কুপণতা করত, তেমনি সে সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ও গোপন করত, যা তারা নিজেদের ইলহামী প্রস্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সে সমস্ত জ্ঞানও গোপন করত যাতে মহানবী সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ ও লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইয়াহুদীরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেয়ার পরেও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত। না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল

পরবর্তীকালে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ্ প্রদন্ত ধন-সম্পদের বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং ইলম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আযাব।

দান-খয়রাতের ফ্যীলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী সল্লাল্লান্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–

"প্রতিদিন ভোর বেলায় দৃ'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্, সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর।" আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্, কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।"

অতঃপর وَالْدَرِنَ يُرُو قُونُ وَالْدَرِنَ لَكُوفَ قُونُ বাক্যের দ্বারা দান্তিকের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে, এসব লোক আল্লাহ্র পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখেনা সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশুই উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দৃষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২২৫ জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে তাদের আমল আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শিরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যথা ঃ

শাদাদ ইবনু আউস (রাঃ) বলেন, আমি রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা-খয়রাত করল সে শির্ক করল।"

(মুসনাদে-আহমদ)

<del>\_\_\_\_</del>\*

(৯) শানে নুসূলঃ) ইয়াহুদীরা বাছুর পূজা করত, উযাইর (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলত। যখন তারা জানতে পারল যে, শির্ক করা মহাপাপ, ইহার ক্ষমা নেই, তখন বলতে লাগল, আমরা শির্ক করিনা, বরং আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আমরা পয়গম্বরের সন্তান। পয়গাম্বরই আমাদের উত্তরাধিকার। আল্লাহ তাদের এ অহংকার পছন্দ করলেন না। নিম্ন আয়াতটি এ সম্বন্ধেই নাযিল হয়।

ٱلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكَّوْنَ ٱنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يَزَكِّيْ مَنْ تَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا \*

আর্থঃ- তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি! যারা নিজদেরকে পবিত্র বলে প্রকাশ করে, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর তাদের প্রতি সূতা পরিমাণও যুল্ম করা হবে না। (সূরাঃ নিসা-৪৯)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় । যখন তারা বলেছিলঃ আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। এবং আরও বলেছিল ঃ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তারা তাদের নাবালক ছেলেদেরকে দুআ ও নামাযে তাদের ইমাম বানাতো এবং তাদেরকে নিষ্পাপ বলে ধারণা করতো। এও বর্ণিত আছে যে, তাদের ধারণায় তাদের যেসব ছেলে মারা গেছে তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে এবং তারা তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবে ও তাদেরকে পবিত্র করবে। তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডনে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) ইয়াছদীদের ছেলেদেরকে ইমাম বানানোর ঘটনা বর্ধনা করে বলেনঃ তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা কোন পাপীকে কোন নিম্পাপের কারণে পবিত্র করেন না। তারা বলতোঃ আমাদের শিশুরা যেমন নিম্পাপ, তদ্ধুপ আমরাও নিম্পাপ। এও বলা হয়েছে যে, মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) বলেনঃ রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীর মুখ মাটির দ্বারা পূর্ণ করে দেই।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, আবদুর রহমান ইবনু আবৃ বকর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে আরেকটি লোকের প্রশংসা করতে ভনতে পেয়ে বলেনঃ আফসোস! "তুমি তোমার সঙ্গীর কন্ধ কেটে দিলে। অতঃপর বলেনঃ ঘদি তোমাদের কারও কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়েই পড়ে তবে যেন সে বলে-আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ মনে করি। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তাআলার নিকট এরূপই পবিত্র—একথা যেন না বলে।

(১০) শানে নুষ্লঃ ক্রাইশ সম্প্রদায়ের কাফিররা ইয়াহুদী আলেমদের জিজ্জেস করল, আমাদের ধর্ম ভাল না মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম ভাল, আমরা হাজীদের এবং কাবা শরীফের খিদমত করে থাকি। তদুত্তরে ইয়াহুদী আলেমরা বলল, তোমাদের

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২২৭ ধর্ম ভাল। তোমরা তাদের চেয়ে অধিক সুপথ প্রাপ্ত। এতদ সম্বন্ধে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

الَّهُ تَرَى إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُواْ نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُـ فُويُنُوْنَ بِالْجِبُتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَـ قُولُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا هُـ وُلَاَ عَامُولًا عَلَيْكُمْ الْمُدَى مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ سَبِيلًا \*

অর্থঃ- তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি- যাদেরকে কিতাবের একটি বড় অংশ দেয়া হয়েছে ? তারা মূর্তি ও শয়তানকে মান্য করে, আর তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে এরা মুসলমানদের ভুলনায় অধিক সঠিক পথে রয়েছে।

(সরাঃ নিসা-৫১)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়াহুদীদের সরদার হইয়াই ইবনু আখতাব ও কা'ব ইবনু আশরাফ উহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইয়াহুদী সরদার কা'ব ইবনু আশরাফ আবৃ সুফিয়ানের কাছে এসে রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা'ব ইবনু আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জ্বিবত ও তাগুতের) সামনে সিজদা

সুতরাং সে কুরাইশদিগকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাই করল।
তারপর কা'ব কুরাইশদিগকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং
আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই
মিলে কা'বার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা
মুহাশ্দ সল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

কা'বের এ প্রস্তাব কুরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবৃ সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মুর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়ের উপর রয়েছেন?

ভখন কা'ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সৃদৃঢ় রাখি এবং বাইতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর)-এর তওয়াফ করি, ওমরা আদায় করি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহ্ণ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পৈত্রিক ধর্ম পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোমরাহ হয়ে গেছেন। –(নাউযুবিল্লাহ্)

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে ওদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন। (রহল-মা'আনী)

(১১) শানে নুষূলঃ ইয়াছদ, নাসারা ও কিছু সংখ্যক মুসলমান নিজেদের মধ্যে বলা বলি করত যে, আমরাই বেহেশ্তে প্রবেশের অধিকার পাব। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَيْسَ بِامَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ - مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءً يُّجُزَيه وَلا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَّلا نَصِيْرًا \* বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

অর্থঃ- না তোমাদের আকাঙ্খায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবদের আকাঙ্খায়। যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করবে তার বিনিময়ে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, এবং সে ব্যক্তি আল্লাহকে ব্যতীত কোন বন্ধুও পাবে না এবং কোন সাহায্যকারীও পাবে না। (সূবাঃ নিসা-১২৩)

ব্যাখ্যাঃ- কাতাদাহ (রাঃ) বলেনঃ একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহ্লে-কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহ্লে-কিতাবরা বললঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সঞ্জান্ত। কারণ, আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ ক্রেমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বললঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকেরহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াভটি অবতীর্ণহয়।

এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব অহংকার কারও জন্য শোভা পায় না। তথু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দারা কেউ কারও চাইতে শ্রেষ্ট হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজ-কর্মই শ্রেষ্ঠতেুর ভিত্তি। কারও নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শান্তি পাবে। এ শান্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে-এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম তিরমিয়ী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (রাহঃ) আবৃ হরাইরার রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে, অর্থাৎ, যে কেউ কোন অসৎ কাজ করেব, সেজন্যে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রস্পুল্লাহ্ সল্লালাহ্ছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরম করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সাআন্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেয়া হবে। রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ছ অয়া সাল্লাম বললেনঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লেখিত শান্তি যে জাহানুমই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়,

তাতে তোমাদের গোনাহ্র কাফফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি যদি কারও পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গোনাহর কাফফারা বৈ নয়।

जना **এक त्रि** अयारारा जारह, मुजनमान मुनियार य कान मुश्च-कष्टे. অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সমুখীন হয়, তা তার গোনাহ্র কাফফারা হয়ে যায়।

তিরমিয়ী ও তফসীরে ইবনু জরীর আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁদেরকে আয়াতটি ওনালেন, তখন তাঁদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেনঃ ব্যাপার কি? সিদ্দীক (রাঃ) আর্য করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোন মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে আবৃবকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহর কাফফারা হয়ে যাবে

এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বললেনঃ আপনি কি অসুস্থ হন নাঃ আপনি কি কোন দুঃখ ও বিপদে পতিত হন নাঃ আবৃবকর সিদ্দীক (রাঃ) আর্য করলেনঃ নিশ্য এসব বিষয়ের সমুখীন হই। তখন রস্লুলাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ব্যাস, এটাই আপনাদের প্রতিফল।

আবু দাউদ প্রমুখের বর্ণিত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ)- এর হাদীসে বলা रसिर्ह, वान्मा जुरत कष्ठ পেলে किश्वा भारत काँটा विদ्व राल जा जात গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, তথু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না: বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী-শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য

অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদানুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে।

((১২) শানে নযুলঃ) কতিপয় ইয়াছদী সর্দার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি সত্য নবী হলে মূসা (আঃ) এর তাওরাতের ন্যায় আকাশ হতে একটি পূর্ণ কিতাব আনয়ণ করেন। তদুত্তরে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

يَسْ نُلُكُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السُّمَاءِ فَقَدُ سَالُوا مُوْسَى آكَبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا آرِنَ اللَّهُ جَهَرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ - ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءً ثَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَأَتَدُنَا مُوسَى سُلْطَانًا

অর্থঃ- আপনার নিকট আহলে কিতাবরা এ আবেদন করে যে, আপনি তাদের কাছে আকাশ হতে এক বিশেষ লিপিকা এনে দিন। বস্তুতঃ তারা মুসার নিকট এর চেয়েও বড় বিষয়ের আবেদন করেছিল; এবং তারা এরপ বলেছিল যে, আল্লাহকে প্রকাশ্য ভাবে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও, ফলে তাদের এ ধৃষ্টতার দরুণ তাদের উপর বজ্ব নিপতিত হল। অতঃপর তারা গো-বৎসকে (উপসনার জন্য) মনোনীত করে ছিল, তাদের নিকট বহু প্রমাণাদি আসার পর। তবুও আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং মুসাকে আমি প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম। (সুরাঃ নিসা-১৫৩)

ব্যাখ্যাঃ- ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেছিল- মূসা (আঃ) যেমন তাওরাত একই সাথে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিকট হতে এনেছিলেন, তদ্রুপ আপনিও পূর্ণভাবে লিখিত কোন আসমানী কিতাব আনয়ণ করুন। এও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছিল -আপনি আলাহ তা আলার নিকট হতে আমাদের নামে এমন পত্র আনয়ণ করুন যাতে আপনাকে নবীরূপে মেনে নেয়ার নির্দেশ থাকে। এরূপ প্রশু তারা বিদ্রূপ, অবাধ্যতা এবং কৃফরীর উদ্দেশ্যেই করেছিল। যেমন মক্কাবাসীও তাকে অনুরূপ এক প্রশু করেছিল। তারা বলেছিল,-যে পর্যন্ত আরব ভুমির উপর আপনি নদী প্রবাহিত করে তাকে সবুজ শ্যামল প্রান্তরে পরিণত না করবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো

সুতরাং আল্লাহর স্বীয় নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সান্তনা দিয়ে বলেনঃ-তাদের এ অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের কারণে আপনি মোটেই দুঃখিত হবেন না। তাদের এটা পুরাতন অভ্যাস। তারা মৃসা (আঃ) কে এর চেয়েও জঘন্যতর প্রশু করেছিল। তারা তাঁকে বলেছিল -আল্লাহকে প্রকাশ্য ভাবে প্রদর্শন কর। এ অহংকার, অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের প্রতিফলও তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

((১৩) শানে নযুলঃ) কুরাইশ সর্দারগণ রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আমরা ইয়াহুদী আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, মুহাম্মদ যিনি নবুয়্যতের দাবী করেন, সে সম্বন্ধে তোমাদের কিতাবে কোন উল্লেখ আছে কি? তারা বলেছে মুহাম্মদের নবুওয়াত সম্বন্ধে তাওরাতে কোন কিছু উল্লেখ নেই। ঐ সময় ইয়াহুদী আলেমরা এসে পড়লে রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, আপনার বিষয়ে তাওরাতে কিছুই উল্লেখ নেই। তখন নিম্ন আয়াত ৩টি নাযিল হয়

لِكُنَّ اللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ آنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَائِكَةُ

يَشْهُ وَنَ - وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيداً \*

व्यर्थः- किन्नु वान्नार माका थमान कत्राह्म वे किनादात गांधारम या जाभनात्क श्रमान करत्रहरून এवः श्रम्नव करत्रहरून श्रीग्र छ्वातन्त्र भूर्वजात मस्य এবং ফিরিশ্তাগণও (নরুয়াতের)সত্যতা স্বীকার করছেন; আর আল্লাহর (সুরাঃ নিসা-১৬৬) माकाउँ यत्थिष्ठ ।

ব্যাখ্যাঃ- পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার कांतीरमंत मांवी थंधन कता रसारह। विकारनारे विथारन वना रहिंह, रह রস্লুলাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুটি কতক লোক তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিবুদ্ধাচরণ করছে বটে কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তোমার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তোমার উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন. যার কাছে বাতিল টিকতে পারে না। এর মধ্যে ঐ সমুদয় জিনিসের জ্ঞান রয়েছে যার উপর তিনি স্বীয় বান্দদেরকে অবহিত করতে চান। অর্থাৎ প্রমাণাদি, হিদায়াত, কুরআন, আল্লাহর সন্তুষ্টির ও অসন্তুষ্টির আহকাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদ সমূহ এবং আল্লাহ তাআলার পবিত্র গুণাবলী। যে গুলো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অবহিত না করা পর্যন্ত কোন রসূল বা কোন নৈকট্য লাভকারী ফিরিশতাও জানতে পারেন না।

(১৪) শানে নুষ্লঃ একদিন আহলে কিতাবদের কতিপয় আলিম রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে আসলে তিনি তাদেরকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন এবং তা অমান্য করলে দোযখের ভয় দেখালেন। তারা বলল, এসব ভয় আমাদেরকে দেখাবেন না আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয় পাত্র। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَقَالَتِ الْدِهُ وَ وَالنَّصِرِي نَحْنُ ابْنَاءُ اللَّهِ وَاَحِبَّاءُ وَ قُلُ فَلِمَ ورساموم مود و م م المحمد وسيد م كلق يغفِر لِمَنْ يَعْفِرُ لِمَنْ عَلَق يَغْفِرُ لِمَنْ يَ مَا وَمِعَ وَمُ مُن يُشَاء وَلُكِهِ مِلْكُ السَّمْ وَتِ وَالْارِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ \*

অর্থঃ- আর ইয়াহুদী ও নাসারারা দাবী করে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয় পাত্র; আপনি জিজ্ঞেস করুন, আচ্ছা তবে তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কোন শাস্তি প্রদান করবেনঃ বরং তোমরা অন্যান্য সৃষ্টির न्যाय সাধারণ মানুষ মাত্র; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দিবেন; আর আল্লাহরই প্রভৃত্ব রয়েছে আকাশ সমূহেও এবং যমীনেও এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও, আর তাঁরই দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরাঃ মায়িদা-১৮)

ৰ্যাখ্যাঃ- খ্রীষ্টানদের দাবী খণ্ডনের পর এখন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান উভয়েরই দাবীকে খণ্ডন করছেন। তারা আল্লাহর উপর একটা মিথ্যা আরোপ এভাবে করেছে যে, তারা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) ও প্রিয় পাত্র। তারা নবীদের পুত্র এবং আল্লাহর আদরের সন্তান। তারা নিজের কিতাব থেকে নকল করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈল (আঃ) কে বলেছিলেনঃ آنْتَ ابْنِي بكرِي অতঃপর তারা এর ভুল ব্যাখ্যা

করে ভাবার্থ বদলিয়ে দিয়ে বলে তিনি যখন আল্লাহর পুত্র হলেন তখন আমরাও তাঁর পুত্র ও প্রিয় পাত্র হলাম। অথচ তাদেরই মধ্যে যারা ছিল জ্ঞানী ও বিবেচক ও তারা তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিল যে, এ শব্দগুলো দ্বারা ইসরাঈল (আঃ) এর শুধু মর্যাদা ও সম্মানই প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র। এর দ্বারা তাঁর আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ অর্থেরই আয়াত খ্রীষ্টানেরা নিজেদের কিতাব থেকে নকল

করেছিল যে, ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ তক্ষ দারা প্রকৃ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى أَبِي وَاَبِيْكُمْ يَعْنِي رَبِّى وَ رَبِّكُمْ পিতাকে বুঝায় না বরং তাদের পরিভাষায় আল্লাহর জন্যেও এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হতো। অতএব, এর ভাবার্থ হবে -আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর নিকট যাচ্ছ। আর এর দারা এটাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে এ আয়াতে যে সম্পর্ক ঈসা (আঃ) এর রয়েছে ঐ সম্পর্কই তাঁর সমস্ত উন্মতের দিকেও রয়েছে। (ইবনু কাসীর)

((১৫) শানে নুযূলঃ) খাইবারের কোন ইয়াহুদী পরিবারের দু'জন বিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা করল। তাওরাতে এর শাস্তি "হত্যা"। তারা भमीनाग्न এएम तमृनुन्नार मन्नान्नार 'जानारेरि ७ग्ना मान्नाभएक जिब्हामा कतन, আপনার নিকট এর বিধান কি? তিনি বললেন, "হত্যা করা"। তারা বলল, তাওরাতের বিধান তো এরূপ নয়। বরং ৪০ বেত এবং মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরে ঘুরানো। জিবরাঈল (আঃ) এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, এরা মিথ্যা বলছে। আপনি ইয়াহুদী আলিম ইবনু সুরিয়াকে জিজেস করুন। তাকে জিজেস করা হলে, সে বলল তাওরাতেও মৃত্যু দণ্ডেরই বিধান। অতঃপর রস্লুল্লাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রায় দিলেন, উভয়কে মসজিদের দরজার পাশে পাথর মেরে হত্যা করা হোক। এ সম্বন্ধে নিম্ন আয়াতগুলো নাযিল হয়।

لَيَاتِهُ الرَّهِ مُلْلَا يَحُ لُوْنَكَ اللَّذِيْنَ يُسَارِعُ فَنَ فِي الْكَفْرِ ......وَمَا أُوَّلَٰتِ لَا بِالْمُ وُمِنِ ثِينَ \*

অর্থঃ- হে রসূল! যারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে কুফুরীতে পতিত হয় (जाएमत এ कर्म) राग वाभगारक छिन्निज गा करत, जाता स्म भव लाकरमत অন্তর্ভুক্ত হোক যারা নিজেদের মুখে বলে ঈমান এনেছে, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি: কিংবা তারা সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোক যারা ইয়াহুদী, এরা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, এরা আপনার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শ্রবণ করে: যে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে. তারা আপনার নিকট আসেনি (রবং অন্যকে পাঠিয়েছে); তারা কালামকে তার স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে থাকে বলে যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এ (বিকৃত) বিধান পাও, তবে তা গ্রহণ করবে আর যদি এ (বিকৃত) বিধান ना পाও, ভবে বেঁচে थाकवः; আর যার অমঙ্গল (গোমরাহী) আল্লাহরই মান্যুর হয়, বস্তুতঃ তার জন্য আল্লাহর সাথে তোমার কোন জোর চলবে না। এরা এরূপ যে, এদের অন্তরগুলি পবিত্র করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। এদের জন্য ইহলোকে রয়েছে অপমান এবং পরলোকে রয়েছে ভীষণ শাস্তি। তারা অসত্য কথা শ্রবণ করতে অভ্যস্ত; অতএব, তারা যদি আপনার নিকট व्यास, তবে আপনি তাদেরকে মীমাংসা করে দিন কিংবা বিরত থাকেন, আর যদি আপনি তাদের থেকে বিরত থাকেন, তবে এদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করে। আর যদি আপনি মীমাংসা করেন, তবে তাদের মধ্যে न्যाয় মীমাংসা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ न্যায় বিচারকদেরকে **जानवारमन। जात जाता जाभनात द्वाता कित्ररभ ग्रीगाश्मा कतारह्य १ जयह** তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান। অতঃপর তারা এরপর (আপনার মীমাংসা হতে) ফিরে যায়; আর তারা কখনো (সুরাঃ মায়িদা-৪১-৪৩) আস্থাবান নয়।

ব্যাখ্যাঃ- মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা একটি লোককে চুন কালি মাখাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা তাকে চাবুকও মারছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডেকে এর কারণ জিজ্জেস করেন। তারা উত্তরে বলে, এ লোকটি ব্যভিচার করেছে। তিনি জিজেস করলেন, তোমাদের বিধানে কি ব্যভিচারের শাস্তি এটাই? তারা উত্তর দিলো হাাঁ। তিনি তখন তাদের এক আলিমকে ডাকলেন এবং তাকে কসম দিয়ে জিজ্জেস করলেন। তখন সে বললো আপনি যদি আমাকে এরূপ

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী · ২৩৭ কসম না দিতেন তবে আমি কখনও বলতাম না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের বিধানে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যাই বটে। কিন্তু আমীরল উমারা ও সম্ভান্ত লোকদের মধ্যে এ পাপকার্য খুব বেশী ছডিয়ে পডলে তাদেরকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া আমরা সমীচীন মনে করলাম না। তাই তাদেরকে ছেড়ে দিতাম। আল্লাহর নির্দেশও যাতে বৃথা না যায় তজ্জন্যে দরিদ্র ও কর্ম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করে দিতাম। তারপর আমরা পরামর্শ করলাম যে এমন এক শাস্তি নির্ধারণ করা যাক যা ধনী-গরীব, ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলের উপর সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশেষে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে চাবুক মারা হবে। একথা শুনে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়ে বলেন" তাদের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করে ফেল। সুতরাং তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলা হয়। সেই সময় তিনি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ! আমি প্রথম ঐ ব্যক্তি যে আপনার

একটি মৃত হুকুমকে জীবিত করল।

(১৬) শানে নুষ্লঃ) দুটি ঘটনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল

- (১) আযান হলেই মুসলমানগণ নামায আরম্ভ করত। তখন ইয়াহুদীরা বলত "এরা দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ করুন আর যেন দাঁড়াতে না পারে"। রুকু, সিজদা করতে দেখলেও বিদ্রুপ করত
- (२) मनीनाग्र जरेनक श्रीष्ठान जायात "जाम्रान् जाना-रेना-रा ইল্লাল্লাহ্ ওয়াআশ্হাদু আন্না মুহামাদার রাস্লুল্লাহ" তনে বলত, মিথ্যাবাদী পুড়ে মরুক। এক রাতে উক্ত খ্রীষ্টানের ঘরে আগুন লেগে সপরিবারে দিশ্বভূত হয়ে গেল। এতদ্ভিন্ন রিফা'আ ইবনু যায়িদ নামক মুশরিক এবং তার সঙ্গী সুওয়াইদ কপটভাবে নিজদিগকে মুসলমান বলে প্রকাশ করল। কোন কোন মুসলমান তাদের সঙ্গে মেলা-মেশাও করত। এসব

পরিস্থিতিতে নাযিল হয়।

إِنَّكُ مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ

অর্থঃ\_তামাদের বন্ধতো আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ-যারা নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে, এ অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে। (স্রাঃ মায়িদা-৫৫)

ব্যাখ্যাঃ
আদেরকে তুমি
এরূপ পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাছ
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শক্রদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, যদিও তারা
তাদের পিতা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন হয়, এরাতো ওরাই যাদের অন্তরে
আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করেছেন এবং জিবরাঈল (আঃ) দ্বারা তাদেরকে
সাহায্য করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ এমন জানাত সমূহে প্রবিষ্ট করাবেন
যেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতিধিনীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে, তথায় তারা
চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা ও তার
প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর সেনাবাহিনীই
সফলকাম হবে। (৫৮ ঃ ২১-২২) অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল
সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে,
তাকে দুনিয়াতেও সাহায্য করা হবে পরকালেও সে সফলকাম হবে।
এজন্যই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতকে এ বাক্য দ্বারাই শেষ করেছেন।

((১৭) শানে নুষ্লঃ) বনী সাহ্ম গোত্রের একজন মুসলমান তামীমদারী ও আদী ইবনু বারা (পরে মুসলমান হয়) এর সঙ্গে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে গেল। পথিমধ্যে সাহ্মী মুসলমানটি পীড়িত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে সঙ্গী খ্রীষ্টানদ্বয়কে ওয়াসীয়ত করে গেল যে, আমার বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৩৯

পরিত্যক্ত বস্তুগুলি আমার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছিয়ে দিও। পরিত্যক্ত বস্তুগুলির মধ্যে একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পাত্রই ছিল মূল্যবান। তারা দেশে এসে উক্ত পাত্রটি বাদে বাকী সমস্ত দ্রব্যই ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। ওয়ারিশরা এ পেয়ালাটির সংবাদ জানত। তাফসীরে মাদারেকে আছে, মৃত ব্যক্তির মালের সাথে একটি তালিকা ছিল। তারা উহা মিলিয়ে পেয়ালা পেল না। জিজ্ঞেস করা হলে বলল, অন্য কোন দ্রব্যই সে দেয়নি। পরিশেষে রস্লুল্লাহু সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে মুক্বাদ্দামা পেশ করা হল। তথন নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

يَا اَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِ كُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ نَوَا عَدْلٍ مِّنْ كُمْ اَوْ اَخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمُ مُّ صَرَيْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاصَا بَتْكُمْ مُّ صِيبَةُ الْمَوْتِ - تَحْبَسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوقِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ الْمَوْتِ - تَحْبَسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوقِ فَيْقُسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ الْرَبْئُمُ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَاوَّالُو كَانَ ذَاقُرُبَى - وَلَا نَكُتُمُ اللَّهِ اِنَ اللَّهِ إِنَّ اِذَا لَّهِنَ الْالْمِينَ \*

অর্থন্ত- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পরম্পরের (বিষয়াদির) মধ্যে দু'জন লোক সাক্ষ্য থাকা সঙ্গত যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু আসন হয় (অর্থাৎ) ওসীয়ত করার সময়, (এবং) এ দু ব্যক্তি এক্ষণ হবে যে দ্বীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে হবে অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দুজন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক; অতঃপর মৃত্যুর ঘটনা তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে সাক্ষ্য (ওসী) দ্বয়কে নামাযের (জামাতের) পর রুখে নেও, অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমরা এ শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করব না যদি

কোন আত্মীয়ও হয়, আর আল্লাহর বিধানকে আমরা গোপন করব না. (যদি এরূপ করি, তবে) এমতাবস্থায় আমরা তীষণ পাপী হব।

(স্রাঃ মায়িলা-১০৬)

ব্যাখ্যাঃ
 এর ভাবার্থ হচ্ছে যখন তোমরা সকরে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে ঘাবে তখন তোমরা মুসলমানদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী রাধবে। আর মুসলমান পাওয়া না পেলে অমুসলিম হলেও চলবে। এখানে এ কথা বের হচ্ছে যে, সকরে অসিয়তের সময় মুসলমান বিদ্যমান না থাকলে যিন্মীদেরকে সাক্ষী বানানো যেতে পারে। ওরাইহ (রঃ) বলেন যে, সকরে ও অসিয়তের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আহমাদ ইবনু হান্ধল (রঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। আইশায়ে সালাসা বা ইমাম আব্ হানীফা (রঃ) ছাড়া বাকী তিনজন ইমাম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, কোন অবস্থাতেই মুসলিমের উপর অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সয়। ইমাম আবৃ হানীফা (রঃ) যিন্মীর উপর যিন্মীর সাক্ষ্য বৈধ বলেছেন।

\*

(১৮) শালে নমূল্য) ওসীষয় কসম করে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে চলে 
যাবার কয়েকদিন পর ওয়ায়ীসগণ মঞ্চায় জনৈক ব্যক্তির নিকট উক্ত পাত্রটি
দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, তামীম ও আদী মৃত ব্যক্তি হতে
উহা ক্রয় করেছে। অতঃপর ওয়ারিসগণ তামীম ও আদীকে জিজ্ঞেস করলে
তারা বলল, ক্রয়কালে আমাদের কোন সাক্ষী ছিল না বলে আমরা ক্রয়
ব্যাপারটিকে তখন গোপন করেছিলাম। পুনরায় রস্লুল্রাহ সল্লায়াছ
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে মুকাজামা পেশ করা হল। তখনই
নির্দোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

فَيانْ عُشِرَ عَلَى اَنَّهُ مَا اسْ تَحَدَّقًا إِثْمًّا هَا خَرْنِ يَقُّوْهُ نِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اشْ تَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيْنِ ـ فَبُقْسِمٰ نِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا آحَقُّ مِنْ شَهَادِتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ـ إِنَّا لِلَّا لَّهِنَ الظَّالِمِيْنَ \*

ज्वर्धः

ज्वर्धः

ज्वर्धः

क्रिं

व्यादः

क्रिं

व्यादः

क्रिं

व्यादः

क्रिं

व्यादः

क्रिं

क्रिं

व्यादः

क्रिं

क्

ব্যাখ্যাঃইবনু আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত, বানু সাহম পোত্রের
একটি লোক তামীমুদ্দারী ও আদী ইবনু বিদার সঙ্গে সকরে বেরিয়েছিল।
অতঃপর সাহমী লোকটি এমন এক জারগায় মৃত্যু বরণ করে যেখালে কোন
মুসলমান ছিল না। যখন তারা দুজন তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে স্বদেশে
ফিরে আসল তখন সাহমীর পরিবারের লোকেরা রৌপ্য নির্মিত একটি
পেয়ালা অনুপস্থিত দেখে। তখন রস্পুলাহু সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম
তাদের দু'জনের পপথ প্রহণ করেন। এরপর পেয়ালাটি মক্কায় পাওয়া যায়।
তাদেরকে ঐ সম্পর্কে জিল্লাসাবাদ করা হলে তারা বলেঃ আমরা এটা
তামীম ও আদীর নিকট হতে ক্রয় করে নিয়েছি। তারপর সাহমীর
অভিভাবকদের মধ্য হতে দুজন লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং শপথ করে বলে ঃ
"নিক্রয়ই পেয়ালাটি আমাদের সঙ্গারই বটে।" তাদের ব্যাপারেই এ
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

### (ইয়াহুদীদের চালাকী)

(১) শানে নুযুদাঃ-) ইয়াছদী আলিমগণ ভুল মাসআলা রচনা করে জনসাধারণ হতে অর্থ গ্রহণ করত এবং রস্পুলাং সন্ত্রান্তান্ত 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

২৪২ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

এর পরিচয় গোপন রাখন্ত। এতে নিজেরা মনে মনে আনন্দিত হত যে, আমাদের চালাকি কেউ টের পায় না। ভাই আল্লাহ নিম্ন আয়াভটি নামিল করেন।

لَا تَحْسَبُ نَّ الَّذِيثَنَ يَهُرَحُ فَنَ بِمَا اَتَـْوَا قَيْحُ بُّ فَنَ اَنْ وَالْمَّحُ اَلَّا فَكُو الْمُونَ الْمَا اللهُ اللهُ مَنْ الْمَالِكُ اللهُ مَنْ الْمَالِكُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

चर्चंड- ग्रांग क्रक्षण त्य. श्रीय (जनः) कर्त्य भार्तान्वज स्य क्षरः त्य (जः) कांक कर्त्वाने जांद्व अगरान्वज स्वाव वागना वात्य, मुख्यार क्षर्वा लांक मदत्व कथाना प्रवा कर्त्वा ना त्य, जांवा (पृनिम्राय) वित्यय वक्त्यव धायाव स्टब्ज भिन्नांव गांव, (कथाना नय) वखुण्ड जात्मव क्षना धार्यिवार्क्य वखुणामायक गांवि वर्त्वाक । (भृताः धान-रैमवान-১৮৮)

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীর জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেন্ধা করা দৃষণীয় ঃ আপোচ্য আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের দৃষ্টি অপরাধ এবং তার শান্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হল এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোন রকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসমন্ধে বিবৃত করে দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব স্থার্থ ও লোডের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন গরোয়াই করেনি; বহু বিধি-নিবেধ তারা গোপন করেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ তারা সংকর্ম তো করেই না তদুপরি কামনা করে যে, সং কাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

ভওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীত্ বৃধারীতে আবদুল্লাব্ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত অনুসারে উদ্বৃত রয়েছে যে, রস্পুল্লাহ্ সরাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহদীদের কাছে একটি বিষয় জিঞ্জেস করলেন যে, এটা কি তওরাতে আছেঃ তারা তা গোপন করল এবং যা তওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসং কাজের জল্য

বিষয়ভিত্তিক শানে নুখুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৪৩ আনন্দিত হয়ে কিরে এল যে, আমরা চমৎকার ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার পরি প্রেক্টিতে এ আয়াত নাযিল হল, যাতে তালের প্রতি অভিসম্পাত করা

\*

(২) শালে বুষ্পঃ) ইয়াহদীরা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমান দেবা মাত্র ইয়াহদীরা অগান্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিজের। পরস্পরে কানাঘুষা আরম্ভ করে দিত। তখন মুসলমান মনে করত, তারই ক্ষতি সাধনে পরামর্শ করছে। রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহদীদেরকে এরপ করতে নিধেষ করেন; কিন্তু তারা বিরত হল না। তখন নিম্ন আয়াতটি নার্যিল হয়।

الله تَرَى إِلَى اللَّذِيثَنَ نُهُوْا عَنِ النَّـ هُوى ثُمَّ يَعُولُونَ لِمَا عُنُهُ ا عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

व्यर्थः व्याप्ति कि जाम्द्र श्रिक नक्षा करतम नि, याम्बरक कामायुर्या कद्वाउ निरम्भ कता रराष्ट्रिन, अत्रुपंत्र या निरम्भ कता रराष्ट्र जाता करत्र थांकः। भाभ कार्यत्र, উৎभीकृतन अवेश उप्रमुख्य करत्र थांकः। भाभ कार्यत्र, উৎभीकृतन अवेश उप्रमुख्य करत्र थांकः, जात्र यथम जाता व्याप्ताना निकृष्ट छेशिष्ट्र उत्तर, ज्यम व्याप्तारक अप्रमुख्य व्याप्ता करत्र, यामाता व्याद्याश्च व्याप्ता करत्निन। अवेश निर्द्धान प्रस्त प्रमुख्य व्याप्त वर्षः विद्या वर्षः वर्षा वर्षः वर्यः वर्षः वर्

ব্যাখ্যাঃ- উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ করেকটি ঘটনা।
(এক) ইয়াছদী ও মুসলমানদের মধ্যে গান্তি চুক্তি ছিল। কিন্তু ইয়াহদীরা
যখন কোন মুসলমানকে দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্লিপ্ত করার
উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি তর্ক করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 388

যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রস্নুনুন্নাহ সন্মানাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াছদীদেরকে এরপ করতে নিষেধ করা সত্তেও তারা বিরত হল मा। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত اَلَوْ يُرَى إِلَى اللَّهِ يَنْ اللَّهُ عَرَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَل

(দুই) মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্তি المَا تَعَاجَدُمُ مَا اللهُ ا ইয়াহদীরা রস্নুলাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত रिं वाज السَّامُ عَلَيْكُمُ वनात পतिवर्ड عُلَيْكُمُ वनात भतिवर्ड عُلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ শক্ষের অর্থ মতা

## খ্রীষ্টানদের ইসলাম গ্রহণ

(১) শালে নুর্লঃ মদীনায় হিজরতের পূর্বে জাফর সাদিক তাইয়ার সহ কর্তিপয় মুসলমান আবী সিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। হাবশীরা তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়নি, হাবশী খ্রীষ্টানগণ সত্যিকারের ইঞ্জীলের অনুসারী এবং খুবই উদার হৃদয় ছিল। বিশেষ করে আবী সিনিয়ার বাদশাহ এবং তাঁর বন্ধুগণ ইসলামের সভ্যকে কবৃল করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের স্থানে থেকেও জা'ফরের মুখে কুরুআন তনে ক্রন্দন করেছিলেন। আবার ত্রিশুজন আলম তাদের মধ্য হতে রস্লুলাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে কুরআন তনে কেঁদে ছিলেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন। বিশেষ করে তাদের বর্ণনাই নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে করা হয়েছে

व्यर्व :- व्यापनि मानव मधनीत मर्था मुमनमानरमत मार्थ व्यथिक

भक्तका शास्त्रकाती भारतन क इंशास्त्री ७ प्रभविकतनगरक । खाद कनारधा गुमनभानामत माथ नमुख ताथात व्यक्षिकजत निकारेवर्जी वेमन लाकरक भारतन, याता निकामब्राक नामाता वरन माती करत। এটা এ काबरन रय अम्बर्ध यह खान-चिनाम आनिय अवः वह मःभाव विवाधी मन्द्रवन तरप्राष्ट्र जान व कान्नर्थ रय. वाना ज्वरकाती नग्न । यथन जाना जा छरन, या तमलात क्षेत्रि नायिन इत्याह, उथन जाननि जातनत कारथ जक्ष वहेर्ज দেখবেন, এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হলাম, অভএব আমাদেরকে ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করেন, যারা (মুহাত্মদ সন্মাল্লাছ 'पानारेंदि ७३। माद्वाम ७ कृतपान मण्ड २७३।) शैकात करतः। पात আমাদের এমন কি ওয়র আছে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং সে সত্যের প্রতি ঈমান আনব না-যা আমাদের কাছে পৌছেছে। অথচ এ আশা রাখব यः, आयोष्मत्र श्रेष्ठ मिककात्रपात मार्थ आयोप्मित्रक भाषिन कत्रत्य। ফলতঃ তাদের এ উক্তি (ও বিশ্বাস) এর বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে; আর এটাই নেককারদের বিনিময়।

(সরাঃ মায়িদা-৮২-৮৫)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে খ্রীষ্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল আল্লাহভীরু ও সতাপ্রিয়। নাজ্ঞাশী ও তাঁর পরিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রীষ্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষাতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রীষ্টান জাতি যতই পথন্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন স্ববিস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানর। তাদের প্রতি বন্ধুত্ত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী। তাই ইমাম আবৃবকর জাস্সাস আহকামূল কুরআনে বলেনঃ কিছু সংখাক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে,

এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খ্রীষ্টানদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইয়াহদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মুর্থতা। কারণ নাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রীষ্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণত প্রীষ্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইয়াছদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খ্রীষ্টানদের মধ্যে আল্লাহতীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচূর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। আলোচা আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যেই

\*-

অবতীর্ণ হয়েছে।

((২) শানে সুষ্পঃ) অন্য বর্ণনা মতে, হিজরতের কয়েক বংসর পর একদা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ৭০ জন নওমুসলিম রসূলুক্রাহ সন্মান্তাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে হাযির হয়ে তথায় কুরআন মাজীদ তনে অতিশয় মুদ্ধ হয়ে তারা কেঁদে অধির হয়ে যায় এবং চোখের পানি দরবিগলিত ধারায় প্রবাহিত হয়। তাদের মূখে "রাকানা-আ-মান্না" (হে আমাদের প্রভূ আমরা ঈমান আনলাম) উচ্চারিত হতে থাকে। এ দলের অবস্থা নিম্ন আয়াতে বৰ্ণিত হয়।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلُ إِلَى السَّرَسُوْلِ تَرَى اَغْدُنَا لُمُ تَغِيْضُ مِنَ النَّمْعِ .....مَعَ الشَّهِدِيْنَ \*

वर्ष :- व्यात यथन जाता छ। थवन करत, या तम्रामत প्रकि नायिन হয়েছে, जर्थन जार्शने जापनं काराय जया नरेटन ज्यानन, य कान्ना य. তারা সভাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে যে, হে আযাদের श्रेष्ठिभानकः। जामता मुमनमान इनाम, व्यव्यव जामार्राहरूकः ये मव

*लारकंत्र भारथ निश्चिषक करतन, यात्रा (यूशाचन मन्नान्नान् 'आनारेहि ७ग्रा* সাল্লাম ও কুরআন সতা হওয়া) স্বীকার করে। (সরাঃ মায়িদা-৮৩)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াত এবং পরবর্তী চারটি আয়াত নাজ্ঞাসী এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন তাঁদের সামনে হাবসা বা আবিসিনিয়া রাজ্যে জাফর ইবনু আবি তালিব (রাঃ) কুরআন মাজীদ পাঠ করেন তখন তাদের চন্দু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে, এমন কি তাদের দাড়ি ভিজে যায়। কিন্তু এটা শ্বরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াডগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়। আর জাফর (রাঃ) এর এ ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা। এটাও বর্ণিড আছে যে, এ আয়াতগুলো ঐ প্রতিনিধির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাকে বাদশাহ নাজ্জাসী রস্পুল্লাহ (সঃ ) এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্যে এই যে, যেন তিনি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার অবস্থান ও গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর কথাগুলো শ্রবণ করেন। যথন তিনি রস্লুল্লাহ সন্তানাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলিত হন এবং তার মুখ থেকে কুরআন কারীম শ্রবণ করেন তথন তাঁর অন্তর গলে যায়। তিনি খুবই ক্রন্সন করেন এবং ইসলাম কবৃল করেন। ফিরে গিয়ে তিনি নাজ্জাসীর কাছে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করেন। নাজ্জাসী তখন রাজ্য ত্যাগ করে রস্পুল্লাহ সল্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু সঠিক বর্ণনার সাব্যস্ত হয় যে, তিনি আবিসিনিয়ায় রাজতু করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর দিনই রস্লুল্লাহ সন্মাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেন এবং তার গায়িবানা জানাযার নামায আদায় করেন। (ইবনু কাসীর)

### (মুনাফিকদের ভ্রান্ত ধারণা)

((১) भारन नुष्लेश- जरेनक देशाहणीत সাথে जरेनक मुनाफिरकत ঝগড়া হলে, ইয়াহুদী রসূলুরাহ সন্থানান্ত 'আলাইহি ওয়া সাল্রাম কে সালিস মান্ল। সে জানত, ধর্ম বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও তিনি পক্ষপাতিত করবেন না। আর মুনাফিকের দাবী মিথ্যা ছিল, সে মনে করল, আমি বাইরে মুসলমান হলেও রস্পুলাহ সন্মালাহ আলাইহি ওয়া সালাম-এর নিকট বাক-চাত্রাতীতে কাজ হবে না। অপর দিকে কা'ব ইবনু আশরাফ একজন অসৎ ইয়াহুদী সদার, তাকে পক্ষে আনতে পারব কাজেই সে কা'বকে সালিস মানল। অবশেষে উভয়েই রস্লুল্লাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিচার প্রার্থী হল এবং ইয়াহদীর জয় হল। মুনাফিক এতে সন্তুষ্ট না হয়ে ওমর (রাঃ) এর নিকট গেল। সে ধারণা করেছিল ওমর তার পক্ষেই রায় দিবেন। ইয়াছদী মনে করল, ওমর ন্যায় পরায়ণ। তিনি তার পক্ষেই রায় দিবেন। কাজেই মুনাফিকের প্রস্তাবে সে সমত হয়ে ওমরের কাছে গেল এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল এবং এও বলল যে রস্পুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীমাংসা করেছিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি মানেনি। ওমর তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দ্বারা মুনাফিকের (শিরোচ্ছেদ) গর্দান উড়িয়ে দিয়ে বললেন, নবীর মীমাংসা অমান্য করার এটাই শাস্তি। অনন্তর মুনাঞ্চিকের ওয়ারিসগণ রস্বুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে গিয়ে বলল, একটা আপোষ মীমাংসার জনাই ওমরের নিকট যাওয়া হয়েছিল, অনর্থক তিনি তাকে হত্যা করেছেন। কাজেই আমরা হত্যার প্রতিশোধ চাই। তথন নিম্নোক্ত আয়াতসহ আরো কিছ আয়াত नायिन इस ।

ٱلْدَهُ تَذَى إِلَى الَّذِيثَنَ يَرْعُمُّوْنَ ٱلَّهُمُ الْمَنُوا بِمَا ٱنْرِزِلَ اِلْدِكَ وَمَا ٱنْزُلِكَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْنَ ٱنْ يَّتَحَاكَمُّوْا إِلَى الطَّاعُوْنِ وَقَدْ ٱمِرُّوْا ٱنْ يَتَكُفُّرُوْا بِهِ - وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ ٱنْ يُّخِسِلَّهُمْ ضَلَالًا ابْهِيْدًا \*

व्यर्थः- व्यानि कि जामित्रक नका करतमि याता पानी करत य.

जाता में किजादात श्रेणि क्रेमान तार्य या जाभनाव श्रेणि नायिन कता स्टाइए ध्यर में किजादात श्रेणिश या जाभनात भूदि नायिन कता स्टाइए, ध जवस्राय जाता निष्कादात मुकन्नमाश्रीन मयाजादात निकृष्ट निरास द्यादण ठाय, ज्याँ जादातक ध जादिन कता स्टाइए, द्यन जादक ना मादन, जात मयाजान जादातक भथ सहै करत वह भृदत निरास स्टाइण ठाय। (भृताह निमा-७०)

ব্যাখাঃ
জনৈক মুনাফিক ও ইয়াহুদীর মধ্যে কথা কাটাকাটির পর
মহানবী সন্নান্নাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের
বিষয় তাঁরই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হল। অতঃপর মহানবী
সন্নান্দ্রাহু আলাইহি ওয়া সান্নাম নাকদমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন।
তাতে ইয়াহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে ফারসালা
করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমানকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সে
এ মীমাংসা মেনে নিতে অসমত হল এবং নতুন এক পত্মা উদ্ধাবন করল
যে, কোনক্রমে ইয়াহুদীকে রাখী করিয়ে ওমর ইবনু খান্তাবের নিকট
মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে। ইয়াহুদীও তাতে সমত হয়। এর পেছনে
রহস্য ছিল এই যে, মুসলমান ব্যক্তিটি মনে করেছিল, যেহেতু ওমর
কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইয়াহুদীর পক্ষে রায়
দেয়ার পরিবর্তে তারই পক্ষে রায় দেবেন।

তাদের দু'জনই ওমর ফারুকের নিকট হাযির হল। ইরাছদী লোকটি ফারুকে আযমের নিকট সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে জানাল যে, এ মোকদমার ফায়সালা রস্লুলাহ সন্নালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও করেছেন, কিন্তু ডাতে এ লোকটি সম্বত নয়। ফলে আপনার নিকট এসেছি।

ওমর জিজ্ঞেন করলেন, ঘটনাটি কি তাই। সে বীকার করল। তখন ফারকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এবনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফিক লোকটিকে পরপারে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রস্পুল্লাহ সন্মাল্লান্ড আলাইহি ওয়া সাল্লা-এর ফায়সালা মানতে রামী নয়, এই হল তার মীমাংসা। (ঘটনাটি সা'লাবী, ইবনুআবী হাতিম ও আবদুল্লাহ

সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারগণ এ প্রসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে এরপর নিহত মুনাফেকের ওয়ারিসগণ ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়তী কোন দলীল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটিকে মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কৃষ্ণরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফিক হওয়ার কথা প্রকাশ করে ওমরকে মুক্ত করে मित्यक्त ।

((২) শানে নুষ্শঃ) কতিপয় মুনাফিক রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে অশোভন উক্তি করলে অন্য এক মুনাফিক বলল, সাবধান। মুহাম্বদ সন্মাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলে বিপদ হবে। প্রথম ব্যক্তি বলল, চিন্তা নেই, আমাদের বিরুদ্ধে কেউ তাঁর নিকট রিপোর্ট করলে, আমরা তাঁর সখীপে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা শপধ সহ সাফাই পেশ করব, সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। সত্যের অনুসন্ধান করা তাঁর অভ্যাস নয়। এ সম্বন্ধে নিছোক আয়াতটি নাথিল হয়।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آخَتُ أَنَّ مُ مُورِهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ \*

वर्षः । তারা তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে, যেন তারা **ागामित्रक तायी कतराउ भारत, अथेठ आज्ञार এवः जांत्र तमून राज्य**न अधिक रुकुमात्र (এ विषयः) यः, जाता धर्मि সভি।कादात भूजनमान रुख থাকে, তবে তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে। (সূরাঃ তওবা--৬২)

ৰ্যাখ্যাঃ- কাতাদাহ (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলেন,

विषयं जित्र भारत नुयुन ७ जान-कृत्रजास्त्र प्रभाष्टिक चर्रेनावनी ५१১

বর্ণিত আছে যে, মনাফিকদের একটি লোক বলে- "আল্লাহর শপথ । আমাদের এসব সর্দার ও নেতা খুবই জ্ঞানী ও অতিজ্ঞ লোক। যদি মুহাম্মদ সম্রান্ত্রান্থ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা সত্যই হতো তবে কি এরা বোকা যে, তা মানতো না ?" তার এ কথাটি খাঁটি মুসলিম সাহাবী খনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ঃ "আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সব কথাই সত্য। আর যারা তাকে মেনে নিচ্ছে না তারা যে নির্বোধ এতে কোন সন্দেহ নেই।" ঐ সাহাবী রস্পুলাহ मनानाह 'बानाइंहि ७या मानाम-এর দরবারে হায়ির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তথন রস্লুল্লাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে (মুনাফিককে) ডেকে পাঠান। কিন্তু সে শক্ত কসম করে বলে-"আমি তো এ কথা বলিনি। এ লোকটি আমার উপর অপবাদ দিছে।" তখন ঐ সাহাবী দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ । আপনি সভাবাদীকে সভাবাদীক্রপে এবং মিখ্যাবাদীকে মিখ্যাবাদীরূপে দেখিয়ে দিন।" তথন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

((৩) শানে নুযুলঃ) মুনাফিক সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক ইসলাম সম্বন্ধে বিদ্রুপাত্মক উক্তি করছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ আশংকাও হচ্ছিল যে, যদি রস্পুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াইী মারফত এ ঘটনা জানতে পারেন, তবে ভারী বিপদ হবে। কার্যতঃ তা-ই হল, রস্নুলুন্নাহ সন্মান্ত্রাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহী দারা এ খবর জানতে পেরে তাদেরকে জিজেস করলে তারা বলল, আমরা কেবল মাত্র হাসি তামাশা করতেছিলাম। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াডটি নাযিল হয়।

يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ ثُنَكَّلُ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ ثُنَبِّثُهُمْ بِمَا فِي قُلُوْيِهِمْ - قُلِ اسْتَهْزِءُوْا - إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ \*

अर्थ8- युनाश्चिकता जागश्का करत य, युनलयानएमत श्रेणि ना এयन

खानश्का कर्वां व

আছেন "

বিষয়ভিত্তিক শানে নুবুল ও আল-ক্রুআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৫৩ সন্ত্রাল্রাছ 'আলাইথি ওয়া সাল্রাম কে গর্ভের মধ্যে ফেলে দিব। তাতে তিনি

कान नुता नारिन इरम् भए या जातम्ब्रक मुनाकिकत्पन जलदन्त कथा खर्वाञ्च कविराय (मय) जाशनि वर्तन मिन (य. हाँ, राजायता दिवन्त्र कवराज थाक. निष्ठग्र जालाङ म विषयुक्त धकाम करतरे मिरवन, य मस्टक जामता (সরাঃ তওবা-৬৪)

মরে যাবেন। পরামর্শ অনুসারে তারা কাপডে মথ ঢেকে যথাস্থানে পৌছল। প্রবর্তী মন্যিলে রদল্লাহ সন্ত্রান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্রাম তাদেরকে ডেকে জিজেন করলেন। তারা কসম করে অস্বীকার করল। এদের তিনি আর্থিক সাহায্য করেছিলেন, তবও তারা এ ষড়যন্ত্র করেছিল। এ সম্বন্ধে নিম্ন

ব্যাব্যাঃ- কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, তারা (মুনাফিকরা) পরস্পর

আয়াতটি নাখিল হয

আলাপ আলোচনা করতো। কিন্ত সাথে সাথে এ আশংকাও করতো যে, না জানি আল্লাহ তা আলা হয়তো ওয়াহীর মারকত মুসলিমদেরকে তাদের গুরু কথা জানিয়ে দিবেন। যেমন আলাহ তা আলা অনা আয়াতে বলেনঃ "(হে রসল)। যখন ভারা (মুনাফিকরা) তোমার কাছে আগমন করে তথন তোমাকে এমনভাবে সম্বোধন করে যেভাবে আল্লাহ তোমাকে সম্বোধন করেন না, অতঃপর তারা মনে মনে বলে- আমরা যা বলছি তার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শান্তি দিছে না কেন 🛽 (এই মুনাফিকদের জেনে রাখা উচিত যে,) জাহানামই তাদের জন্যে যথেষ্ট, ওর মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, আর ওটা খুবই নিক্ট স্থান।" এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুনাঞ্চিক সম্প্রদায় ৷ তোমরা মুসলিমদের অবস্থার উপর মন খুলে উপহাসমূলক কথা বলে নাও। কিতৃ জ্বেনে রেখো যে, একদিন তোমরা লাঞ্জিত ও অপদস্থ হবেই। যেমন আলাহ তা আলা আর এক জায়গায় বলেন : "অন্তরে ব্যাধিযুক্ত এই লোকগুলো কি ধারণা করেছে যে, আল্লাহ ভাদের অন্তরের শক্তভাকে কখনো প্রকাশ করবেন না ? আর হে রসুপুল্লাহ সন্মাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আমি যদি ইঙ্খা করতাম তবে তোমাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, তখন তুমি তাদেরকে তাদের আকৃতি দ্বারাই চিনতে পারতে, তবে ভূমি তাদেরকে তাদের কথার ধরণে অবশ্যই

يُخْلِغُونَّ بِاللَّهِ مَا قَالُوْا - وَلَقَدُ قَالُوْا كَلِمَةَ ٱلكُّفْرِ وَكُفُرُواْ بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ بِنَالُواْ - وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا مَّهُ مِهُ ١ وَوَ اللَّهُ وَرَمُ وَكُو مِنْ فَضَلِهِ - قَالْ يَتَوْمُواْ يَكُ خَمِرًا لَّهُمْ - وَإِنْ يَتَّتُولُواْ يُعَرِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة - وَمَالَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَالِيٌّ وَّلَا نَصِيرٍ \*

वर्षाः जात्रा जात्वास्त्र नात्म भन्नथं करतः वनए एयं, जामता जमुक কথা বলিনি, অথচ নিশ্চয় তারা কৃষ্ণরী কথা বলেছিল এবং নিজেদের इमनाम (श्रञ्गं) এत भेत कार्कित रहा गिन। जाता अपन वियद्यत मश्कन्न করেছিল, যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা এটা কেবলমাত্র এ विषयः वर्षे श्रीजिमान मिराविश्न या. जारमद्राक जान्नाश ए जात तमृन निज অনুমহে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন। অনন্তর যদি তারা তওবা করে নেয়. তবে তা তাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আল্লাহ ভাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। আর ভু-পৃষ্ঠে তাদের না কোন ওলী হবে, আর না কোন সাহায্যকারী।

(সুরাঃ তাওবা-৭৪)

ব্যাখ্যাঃ- মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের रिकेक-नभारतरम क्यांती कथा वार्जा वनएछ शास्क अवर छा यथन

(৪) শালে নৃষ্ণঃ) তাবুক হতে ফিরার পথে কতিপয় মুনাফিক পরামর্শ করল, উমুক উপতাকা দিয়ে যাবার কালে আমরা রস্লুল্লাহ

চিনতে পারবে, আর আল্লাহ তোমাদের সকলের কার্যাবলী অবগত

মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের সৃচিতা প্রমাণ করতে প্রয়ানী হয়। ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের শানে-নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দূরাবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত প্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ সল্পাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাঁইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাকাটি আমির ইবনু কায়িস (রাঃ) নামক এক সাহাবী ভনে বলেন, রস্লুলাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রস্পুল্লাহ্ সন্থালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তথন আমির ইবনু কায়িস (রাঃ) এ ঘটনা মহানবী সল্লাল্লাহ্ছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ের বলতে শুরু করে যে, আমির ইবনু কায়িস (রাঃ) আমার উপর মিধ্যা অপবাদ আরোপ করেছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে 'মিন্বরে-নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেরে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথাা কথা বলছে। আমের রোঃ)- এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তবা সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দু'আ করেন যে, আয় আল্লাহ্, আপনি ওয়াইয়ির মাধ্যমে রীয় রসুলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রসুলুরাহ্ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীল (আঃ) ওয়াই। নিয়ে হায়ির হন যাতে উল্লেখিত আয়াভখানি নায়িল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ গুনে সঙ্গে সঙ্গে দীড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রসূলুল্লাহ, এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দারা হয়ে গিয়েছিল। বিষয়ভিত্তিক শানে নুষূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৫৫

আমির ইবনু কায়িস (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাব্দেই এখনই আমি আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফিরাত তথা কমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রস্পুল্লাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর তওবা কব্ল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিক্ক তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও তথরে যায়। –(মাযহারী)

(৫) শানে নুষ্পঃ আখনাস ইবনু ওরাইক নামক জনৈক মুনাফিক অতিশয় মিষ্টভাষী ছিল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে খুব চাটুকারিতা করত এবং তার প্রতি নিজের অনুরাগ

দেখাত; কিন্তু ভিতরে সে হাড়ে হাড়ে বদলোক ছিল। আল্লাহ নিম্ন আয়াতে

তার মুনাফিকির সংবাদ বর্ণনা করেন।

ٱلَّا إِنَّهُمْ يَشْنُونَ صُنُورَهُمْ لِيَشْتَخُهُوْامِثُهُ ۔ ٱلَّا حِيْنَ يَشْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمْ ۔ يَعُلُمُّ مَايُسِرُّوْنَ وَمَا يُعُلِنُوْنَ - إِنَّه عَلِيْمُ يُذَّاتِ الصَّنُوْرِ \*

अर्थं 

 यद्म (त्रथं, जाता कृक्षिण करत निर्णामत वक्षरक, रयन निर्णामत कथां 

 विलामत कथां 

 विलामत कथां 

 विलामत कथां 

 विलामत क्षां 

 विलामत विलामत विलामत 

 विलामत विलामत विलामत 

 विलामत विलामत विलामत 

 विलामत विलामत विलामत 

 विलामत विलामत विलामत विलामत 

 विलामत विलामत विलामत विलामत 

 विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलामत विलाम

ব্যাখ্যাঃ এর দারা ঐ লোককে বুঝানো হয়েছে, যে খ্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করে অথবা নির্জনতায়ও লজ্জা পায়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, লোকেরা খোলা আকাশের নীচে নির্জনে থাকতে এবং সহবাস করতে শরম করতো এবং নিজেনের \*

(৬) শানে সুমূলঃ) কোন এক মুদ্ধে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বচসা হয়। এ সুযোগে আনুল্লাহ-বিন-উবাই আনসারদেরকে এ বলে উত্তেজিত করতে লাগল "তোমরা এ বিদেশী লোকদেরকে আহার মুণিয়ে দিয়ে গর্বিত করে তুলেছ, মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তাদের জন্য বরাজকৃত বায় বন্ধ করে দাও, ফলে থেতে না পেয়ে নিজেরাই সরে পড়বে। আর আমরা এ ছোট লোকদেরকে মদীনা হতে তাড়িয়ে দেব।" রস্লুল্লাহ সন্থাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা জানতে পেরে ইবন্ উবাইকে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীজার করল। এ সম্পর্কেই সূরা মুনাফিক্নের প্রথম রুক্ নাফিল হয়।

إِذَا جَاكَ الْمُنْفِقُ وَنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ـ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ـ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِقِيْنَ لَا اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِقِيْنَ لَكَ لَكُذِيُونَ \* لَكِذِيُونَ \* لَكِذِيُونَ \* اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِقِيْنَ لَا اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِقِيْنَ الْمُنْفِقِيْنَ الْمُنْفِقِةِ فَي اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللّ

অর্থঃ- যথন এ যুনাফিকরা আপনার নিকট আসে, তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিন্ধি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল। আর এটাতো আল্লাহ অবগত আছেন যে, আপনি আল্লাহর রসুল। আর আল্লাহ সাক্ষা দিচ্ছেন যে, এ মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (সূরাঃ মুনাফিকুন-১)

ব্যাখ্যাঃ- সূরা মুনাফিকূন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (রহঃ)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনি মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়। (মাযহারী)

ঘটনা এইঃ রস্পুল্লাহ্ সন্থালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পান যে, 'মুস্তাফিক' পোত্রের সরদার হারেস ইবনু যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারিস ইবনু যিরার জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা, যিনি পরে ইসলাম প্রহণ করে রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারিস ইবনু যিরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রস্পুরাই সন্মান্তাই আলাইহি ওয়া সান্ত্রাম একদল
মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্যে বের হন। এই জিহাদে
গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের
অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফির হলেও
বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্র সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হরেন।

বস্পুলাই সল্লাল্লাই 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌছলেন, তথন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কৃপের কাছে হারিস ইবনু যিরারের বাহিনীর সম্বুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয়পক্ষে সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহু লোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্ তাআলা রস্পুলাই সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধন-সম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্ধী হল। এভাবে এ জিহাদের সমান্তি ঘটল।

এরপর যথন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কৃপের কাছেই সমবেত ছিলেন, তথন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন

রস্পুলাহ সন্তাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহজাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনু ওবরা আনসারী (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। ওবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে-ওনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী যালিম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের থবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের বিষয়ভিত্তিক শানে নুষ্ণ ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৫৯

মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্গ সুষোগ মনে করে নিল। সে
যুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়িদ ইবনু
আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উন্তেজিত
করার উদ্দেশ্যে বললঃ তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাখায়
চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে
দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড়
মটকাক্ষে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আঙ্গে, তবে পরিণামে
এরা তোমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে
টাকা-পরসা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি
ছত্তত্ত হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তবা এই য়ে, মদীনায় ফিরে
গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিছার করে দিবে।

সন্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রস্লুল্লাহ্ সন্নালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেনঃ আল্লাহ্র কসম, তুই-ই বাজে লোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রস্লুল্লাহ্ সন্মালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ প্রদন্ত শক্তি বলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসন্মানী।

আবদুরাহ ইবনু উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে, বিপদ দেখলে সে, তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দিবে। তাই সে স্পষ্টভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়িদ ইবনু আকরামের ক্রোধ দেখে তার সঞ্চিৎ ফিরে এল। পাছে তার কৃষর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে যায়িদের কাছে ওজর পেশ. করে বলনঃ আমি তো একথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রস্লুরাহ্ সম্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়িদ ইবন আরকাম (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সোজা রস্নুলাই সন্মান্তাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং আগার্গোড়া ঘটনা তাকে বলে শোনালেন। রস্নুন্তাহ্ সন্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুঠে উঠল। যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) অল্পবয়ঙ্ক সাহাবী ছিলেন। রসুল সন্ত্রাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তোঃ যায়িদ কসম খেয়ে বললেনঃ না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন ঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তোঃ যায়িদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছডিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ত করেছ। যায়িদ (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্র কসম, সমগ্র খাযুৱাজ গোৱের মধ্যে আমার কাছে আবদুলাহ ইবনু উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রস্লুল্লাহ মল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রস্লুলাহ

অপরদিকে ওমর (রাঃ) এনে আর্য করলেনঃ ইয়া রন্পুল্লাহ আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেনঃ আপনি ওববাদ ইবনু বিশরকে আদেশ করুন, সে ভার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত ককক।

সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোচরীভূত করতাম।

রসুলুলাহ সন্তালাহ আলাইহি ওয়া সালাম বললেনঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবন উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। ওমর (রাঃ)-এর এই কথা আবদুলাহ ইবনু উবাই এর পুত্র জানতে পারলেন। তার নামও আবদুল্লাহ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রস্পুল্লাহ সন্মালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত

বিষয়ভিত্তিক শানে নুষুল ও আল-কুরুআনের মুর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৬১ হয়ে আর্য করলেনঃ যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হতা। করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মন্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আর্য করলেনঃ সমগ্র খাযরাজ গোত্র সান্দী, তাদের মধ্যে কেউ আমার অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনগত্যকারী নেই। কিন্ত আল্লাহ ও রসলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহা করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতহন্তাকে টোখের সামনে চলা-ফেরা করতে দেখে আত্মসম্বরণ করতে পারব না। এটা আমার জন্য আয়াবের কারণ হবে। রসলন্তাহ সন্তাল্লান্থ 'আলাইহি ওয়া সালাম বললেনঃ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি

এ ঘটনার পর বস্পুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উদ্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রস্লুলাহ সন্ত্রাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদল্লাহ ইবন উবাইকে ডেকে এনে বললেনঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরপ কথা বলেছঃ সে অনেক কসম খেয়ে বলল ঃ আমি কখনও এরপ কথা বলিনি। এ বালক (যায়িদ ইবনু আরকাম) মিখ্যাবাদী। স্বপোত্রে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের যথেষ্ট সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত ঃ যায়িদ ইবন আরকাম (বাঃ) ভল বরেছে। আসলে ইবন উবাই একথা বলেনি।

भाउँकथा, तत्रमुन्नार प्रजानान जामारेशि उगा प्रानाम रेवन उवारसार কসম ও ওয়র কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যাগ্রিদ ইবনু আরকাম (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর বস্লুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সালাম সমগ্র মূজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারাবাত সফুর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফুর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যথন সূর্যকিরণ প্রথর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কিরাম মানযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদোর কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেনঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সৃদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে উদ্ভত জল্পনা-কল্পনা হতে মূজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সফর শুক্র করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাইকে উপদেশঙ্গলে বললেনঃ তুমি এক কাজ কর। রস্লুল্লাহ্ সন্মাল্লাহ্ আলাইহি এয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি ভোমার জনো আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এতে ভোমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। ইবনু উবাই এই উপদেশ তনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেনঃ আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশাই করআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বার বার রস্ণুলার সল্লালাত আলাইহি ওয়া সালাম-এর কাছে আসতেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএর আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্টোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়িদ ইবন আরকাম (রাঃ) দেখলেন যে, রস্লুলাহ সন্ত্রাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সালাম-এর মধ্যে ওয়াহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুঠে উঠেছে। তার শ্বাস ফলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক হয়ে যাছে এবং তার উদ্ভী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়িদ (রাঃ) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওয়াহী নামিল হবে। অবশেষে রস্পুলাহ সন্তালান্ত আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়িদ (রাঃ) বলেনঃ আমার সওয়ারী রস্পুলাহ সল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ "হে বালক, আল্লাহ্ তাআলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ দূরা মুনাফিকুন ইবনু উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ ইয়েছে "

### (মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ)

((১) नात्न नुष्वः) म्नाफिकता म्मनभानत्त्रतक अकरे पूर्वन দেখলেই কৃফরী উক্তি আরম্ভ করত, তাদের এ বিরোধিতায় ইসলামের অগ্রগতিতে কোররূপ প্রতিবন্ধকতা এসে পড়ে, এ আশংকায় রসুলুল্লাহ সন্মান্ত্রাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনে কণ্ট হত। সূতরাং নিম্ন আয়াতে তাকে সান্ত্রনা দেয়া হয়েছে।

إِنَّ آلَّذِيْنَ اشْتُرُوا ٱلكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَتَضُرُّ اللَّهَ شَيْطًا . وَلَهُمْ عَذَابِ اللَّهِمْ \*

जर्बः- मिन्छस याता जैमार्मत इरल कृष्टत्तक धेश्न करतरह, जाता यांनाश्व विन्नु पाळल क्रिक कवरण भावत्व ना, याव जारमव धना वरप्रत्य यञ्जनामायक गान्छि। (সুরাঃ আল-ইমরান-১৭৭)

ব্যাখ্যাঃ- রসূলুরাহ সন্তান্তাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উপর অতান্ত দয়ানু ছিলেন বলে কাফিরদের পথন্রইত। তার নিকট খুবই কঠিন ঠেকছিল। যেমন তারা কৃষ্ণরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। এ জনাই মহান আল্লাহ ডাকে এটা হতে বিরুত রাখছেন এবং বলছেন-এরই মধ্যে আল্লাহ পাকের নিপুণতা রয়েছে। হে রস্মুলুাহ সন্মান্ত্রাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কৃফরী তোমার বা আল্লাহর কোন

ক্ষতি করতে পারবে না। এসব লোক তাদের পরকালের অংশ ধ্বংস করতে রয়েছে এবং নিজেদের জনা ভায়াবহ শাস্তির প্রস্তৃতি প্রহণ করছে। তাদের বিরুদ্ধাচরণ হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। সূতরাং তুমি তাদের জন্য দুঃখ করো না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন -আমার নিকট এও নিধারিত নিয়ম রয়েছে যে, যারা ঈমানকে কৃফরীর দ্বারা পরিবর্তিত করে সেও আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জন্য প্রস্তৃতি গ্রহণ করছে।

(২) শানে নুযুলঃ ষষ্ঠ হিজরীতে আয়িশা (রাঃ) বন্ মুস্তালিকের যুদ্ধে রস্লুলাই সন্ধাপ্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। প্রভ্যাবর্তন কালে এক মনথিলে বিশ্রাম করেন। যাত্রার প্রাক্কালে আয়িশা ইন্তিক্কায় গেলেন। যাত্রার আদেশ হলে চালক উট ইনিকয়ে দিল; তিনি এসে দেখলেন কেউ নেই। পরে পতিত দ্রব্যের সন্ধানকারী সাক্ষওয়ান এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। মুনাফিকরা মিথাা অপবাদ রটাল। কতিপয় সাহাবীও আলোচনায় যোগ দিল। রস্লুলাই সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরাধীদেরকে অপবাদের শান্তি দিলেন। এ ঘটনার মর্মে সূরা নুরের নিম্ন আয়াতিট সহ আরো কিছ আয়াত নাখিল হয়।

إِنَّ الَّذِبُنَ جَاءٌوُّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّتَنُكُمْ - لَا تَحْسَبُوْهُ شَرَّا لَّكُمْ - بَلْ هُوَ خَبْرٌ لَّكُمْ - لِكُلِّ امْرِيءٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمَ - وَالَّذِيْ تَوَلِّى كِبْرَهٌ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ....الخ

অর্থঃ- নিশ্চয় যারা এ তুফান উঠিয়েছে, তারা তোমাদেরই মধাকার
পুদ্র একদল: তোমতা তাকে নিজেদের পক্ষে মন্দ বলে মনে করো না। বরং
তা তোমাদের জন্য উত্তমই উত্তম: তাদের প্রত্যেকেরই সে পরিমাণ গুনাহ
হয়েছে, যে পরিমাণ কাজ করেছে। আর তাদের মধাকার যে এ অপবাদ

প্রদানে সর্বাপেক্ষা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে, তার কঠোর শান্তি হবে। (সূরাঃ নুর-১১)

वारणाह- तथाती, मुत्रालय ও जनााना शामीत्रधार थे धरे धरेनारि অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রস্পুল্লাহ সন্মালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী মুম্ভালিক নামান্তরে মুবায়সী যুদ্ধে গমন করেন, তথন বিবিদের মধ্যে আয়িশা সিন্দীকা (রাঃ) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই আয়েশা (রাঃ) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় কেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। আয়িশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল; তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিড়ে পিয়ে হারিয়ে গেল। তথায় তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় আয়িশার পর্দাবিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিলী ছিলেন। ফলে আসনটি যে তণ্য-এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হল না। আয়েশা ফিরে এসে যথন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমন্তা ও স্থিরচিস্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ও তদীয় সঙ্গীগণ যথন জানতে পারবে যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তথন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গোলে তাঁদের জন্যে তালাশ করে নেয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষ রাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদার কোলে চলে পড়লেন।

অপর্যনিকে সাফওয়ান ইবনু মুয়াভালকে রসুলুলাহ সন্ত্রাল্লাহ 'আলাইবি
ওয়া সাল্লাম এক কাজের জনো নিমৃত করেছিলেন যে, তিনি কাফিলার
পন্টাতে সফর করবেন এবং কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু
পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন।
তখন পর্যন্ত প্রভাত-রিশা ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন
মানুমকে নিদ্রামন্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে আয়িশাকে চিনে ফেললেন।
কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ ইওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর
অত্যন্ত বিচলিত কর্তের সাথে তাঁর মুখ থেকে 'ইনা লিল্লাহি ওয়া ইনা
ইলাইহি রাজিউন' উন্ফারিত হয়ে গেল। এই বাক্য আয়িশার কানে পড়ার
সাথে সাথে তিনি জাপ্রত হয়ে গেল। এই বাক্য আয়িশার কানে পড়ার
সাথে নাথে তিনি জাপ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন।
সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। আয়িশা (রাঃ) তাতে
সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকের রিশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে
লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফিলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাই ইবনু উবাই ছিল দুক্তরিত্র, মুনাফিক ও রস্পুল্লাই সন্থালাইছি ওয়া সাল্লাম-এর শক্র । সে একটা সূবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-ভাবোল বকতে গুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় যেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হাসনান, মিস্তাই এবং নারীদের মধ্যে হামনাই ছিল এ শ্রেণীভূক। গুরুষদের করারে দুরুরে মনসূরে ইবনু মরদুবিয়াহর বরাত দিয়ে ইবনু আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে.

যখন এই মুনাছিক-বটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রস্পুলাহ সন্মালাভ "আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে খুবই দুঃখিত হলেন।

আয়িশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসল্মানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আয়িশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নায়িল করেন। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত কুরআনী-বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবেঃ ফলে বস্ণুলাহ সল্লালাছ 'আলাইছি ওয়া সাল্লাম শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল। বাষ্যার ও ইবনু মারদুবিয়াই আবু ছ্রায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রসূলুল্লাহ স্ন্ত্রাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন জন মুসলমান মিসতাহ, হামানাহ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসল অপৰাদ-রচয়িতা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানর। তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়িম থাকে।

### মুনাফিকদের মুনাফিকী

(১) শানে নুষ্ণঃ আখনাস ইবন গুরাইক নামক জনৈক প্রাঞ্জপভাষী মুনাফিক রস্ল সন্তান্ত্রাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আল্লাহর কসম করে ইসলাম গ্রহণের মিথ্যা দাবী করত এবং সে বৈঠক হতে উঠেই মানুষের নানা রকম ক্ষতি ও অশান্তিকর কাজে ঘুরে বেড়াত। এ মুনাফিক লোকটির সম্বন্ধই আল্লাহ নিম্লোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّتُمْجِبُكَ قَدْلُتُ فِي الْحَبْوةِ التُّنْبَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِيْ قَلْبِهِ. وَهُوَ الدُّ الْخِصَامِ \*

জর্থঃ- হে নবী। আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন। কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সুরাঃ আহ্যাব-১)

ব্যাখ্যাঃ- এ সুরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রিওয়ায়াত রয়েছে। একটি এই যে, রসূলুব্লাহ্ সন্তান্ত্রাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশে-পাশে বনু কুরাইজা, বনু নথীর, বনু কাইনুকা প্রভৃতি কভিপয় ইয়াভ্দী গোত্র বসবাস করত। রাহ্মাতুল্লিল আলামীন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলামন হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইয়াহুদীর মধ্য থেকে করেক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সন্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজতর হবে মনে করে রস্পুল্লাহ সন্মাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে সূবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজনামূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোন অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে শেগুলোর প্রতি তেমনি গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সুরায়ে আহ্যাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

(কুরতুবী)

(ত) শানে নুযুলঃ- মুনাফিকরা মদীনা শহরে চাঞ্চলাকর গুজর বটায়, অমুক শক্রদল শহর আক্রমণ করছে। তাতে রস্লুল্লাহ স্ল্লাল্লাহ

আর্থাঃ
আর কোন কোন মানুষ এমনও আছে যে, আপনার নিকট
তার আলাপ আলোচনা যা তথু পার্থির উদ্দেশ্যে হয়, চিত্তাকর্ষক মনে হয়
এবং সে আল্লাহকে হাযির নাযির বর্ণনা করে নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি
অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর।
(সরাঃ বাকুারা-২০৪)

ব্যাখ্যাঃ- সুদী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতগুলো আখনাস বিন গুরাইক সাকাফীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এই লোকটি মুনাফিক ছিল। প্রকাশ্যে সে মুসলমান ছিল বটে কিন্তু ভিতরে সে মুসলমানদের বিরোধীছিল। ইবনু আকাসে (রাঃ) বলেন যে, আয়াতগুলো ঐ মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ যারা যুবাইর (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্নাম করেছিল, যাদেরকে রাজী নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। এই শহীদগণের প্রশংসায় শেষের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং পূর্বের আয়াতগুলো মুনাফিকদের নিন্দা করে অবতীর্ণ হয়। কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতগুলো সাধারণ। প্রথম তিনটি আয়াত সমস্ত মুনাফিকের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং চতুর্থ আয়াতটি সমৃদয় মসলমানের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়।

(২) শানে নুষ্ণঃ-) মুসলমান হবার পূর্বে ইকরাম ও আবু সৃফইয়ান মুনাফিক সর্দার উবাইকে সঙ্গে নিয়ে রস্লুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে উপস্থিত হল এবং বলল, আমাদেরকে মূর্তি পূজা হতে বারণ করো না, তাহলে আমরাও তোমার কাজে বাধা দেব না। উবাই ও তার সঙ্গীগণ একথা সমর্থন করল। এ সব কথা রস্লুলাহ সল্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বুব খারাপ বোধ হল এবং ক্রোধে তার চেহারা লাল হয়ে গেল। ওমর (রাঃ) ক্রোধে তাদেরকে হত্যা করতে উদাত হলেন; কিন্তু রস্লুলাহ সন্লালাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খামিয়ে বললেন, ধৈর্য ধর, আমি এদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এতদুপলক্ষে নিয়োক্ত আয়াতটি নাবিল হয়।

يَاأَيُّهَا النَّبِسِّي اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

لَيْنْ لَّمْ يَنْتَو الْمُنْفِقَةُ ثَنَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْنِهِمْ مَّكُونُ وَّالْمُنْوِهِ فُونَهِ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغُرِيثَّكَ بِهِمْ ثُمُّ لَا يُجَّاوِرُونَكَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيثَلًا ـ مَلْعُونِيْنَ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا ٱخِنُوْا وَّقُتِّلُوا تَقْتِيلًا \*

অর্থঃ- যদি মুনাফিকরা আর ঐ সব লোক যাদের অন্তরে কলুষতা আছে এবং ঐ সব লোক যারা মদীনায় মিথা। সংবাদ রটিয়ে থাকে তারা (নিজেদের ঈদৃশ কার্য হতে) বিরত না হয়, তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাদের উপর পরাক্রমশালী করে দিব, অতঃপর তারা আপনার নিকট মদীনায় অতি অল্প কালই অবস্থান করতে পারবে। তাও অভিশপ্ত অবস্থায়, যেখানে তাদেরকে পাওয়া যাবে, ধর পাকড় ও মারপিট করা হবে।
(সরাঃ আইযাব-৬০-৬১)

ব্যাখ্যাঃ- আলোচা আয়াতসমূহে সেই কটের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শক্র কাফির ও মুনাফিকনের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রস্পুল্লাহ্ সন্মাল্লাছ আলাইথ্র ওয়া সাল্লাম-কে দেয়া হত। এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফিরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আদ্বিক কট্টও দাখিল আছে, যা বিদ্রুপ, দোষারোপ ও নবী-পত্নীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কট্ট দানের করেণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শান্তিবাণীও আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

(৪) শানে নৃষ্ণঃ-) এক সময়ে রস্লুলাহ স্লালাহ আলাইহি ওয়া

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৭১

সাল্লাম মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করছিলেন, মজলিসে বহু লোক ছিল।
এমন সময় কতিপয় বদরী সাহাবী আসলেন, মজলিসের লোকেরা ঘনিয়ে
না বসায় তাঁদের স্থান হলনা, তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। তা দেখে রস্পুলাহ
সল্লাপ্তাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম ধরে কয়েকজন লোককে মজলিস
ত্যাগ করতে বললেন। মুনাফিকরা নুযোগ পেয়ে টিপ্পনি কটেল, এ কেমন
বিচার! রস্পুলাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা নিজের
ভাইদের জন্য স্থান ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাদেরকে রহম করবেন। এ
সম্পর্কে নিম্ন আয়াডটি নাযিল হয়।

يَااَيَّهُ النَّيْشِ أَمَنُّوْا لِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّمُ وَافِي الْفُرُ لَكُمْ تَفَسَّمُ وَافِي الْمُكُوْا لِذَا قِيْلَ النَّفُرُوا الْمَهُ لَكُمْ - وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَي اللهُ لَكُمْ - وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَي اللهُ لَكُمْ - وَالَّذِيْنَ الْمُشُوا مِنْكُمْ - وَالَّذِيْنَ الْوَتُوا اللهُ عَمْدُونَ خَيِيْرٌ \* اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَيِيْرٌ \*

অর্থই হে মুমিনগণ। যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজালিসের মধ্যে হান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদেরকে (বেংশতে) প্রশস্ত স্থান প্রদান করবেন, আর যখন বলা হয় যে, (মজালিস হতে) উঠে পড়, তখন উঠে পড়িও। তোমাদের মধ্যে যারা দিয়ানদার, আল্লাহ তাদের মধ্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন; এবং তাদেরকেও (বাড়িয়ে দিবেন) যাদেরকে ইল্ম দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তোমাদের কর্যেকলাপ সম্বন্ধে পূর্ব অবহিত আছেন।

বাদ্যাঃ

মুসলমানদের সাধারণ মজলিস সমুহের বিধান এই যে,
কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দিবে
এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ্ তাজালা তাদের জনো
প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা প্রকালে তো

প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আন্তর্যের কিছু শেই।

এ আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এইঃ অর্থাৎ বখন তোমাদেরকাউকে মজলিন থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন ওঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহু হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্যে জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

আবদ্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতে রস্লুলাহ সল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগত্তকের জনো জায়গা (বুথারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনু কাসীর) করে দাও।

((a) শানে নুষ্লঃ-)ইয়াহদী ও মুনাফিকরা সাধারণ মুসলমানদের মনে কট্ট প্রদানের এবং রস্লুলাহ সন্মান্তাহ 'আলাইহি ওয়া সালাম এর নিকট নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রস্নুল্লাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে দীর্ঘালাপ জুড়ে দিত। কিন্তু তিনি এটা পছন্দ করতেন না। এ দিকে মুসলমানদের মনেও কষ্ট হত। আল্লাহ নিম্ন আয়াতটি নাযিল করে আলাপ কারীদের উপর সদকাহ ধার্য করে দিলেন।

عَالَتُهُا الَّذِيْنَ أُمَنُوا إِذَا نَاجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْ وَكُمْ مَسَدُقًا - ذٰلِكَ خَيْرُلُّكُمْ وَالْمَهُرُ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُواْ

खर्चडः रः गृथिनगव। यथम रहाभन्ना नमुलन्न भारथ भनाभर्म (कन्नरह देखा) कते. जयन रजाभारमत अ পताभर्गत भूर्त किंदू ममकार श्रमान करती:

वित जागाएमत जना कला। पंकत वरः भविव थाकात उत्था उभागः जनस्त যদি তোমাদের সামর্থা না থাকে, তবে আল্লাহ তা আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সুরাঃ মুজাদালাহ-১২)

ব্যাখ্যাঃ- বস্লুলাই সলালাই 'আলাইহি ওয়া সালাম জনশিকা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল খাকতেন। সাধারণত মজলিস সমূহে উপস্থিত লোকজন তার অমিয়বাণী খনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তার সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবাতী বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাছলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময় নাপেক, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দৃষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রস্পুল্লাহ সন্ত্রাল্যান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একাত্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘকণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছ অজ্ঞ মুসলমানও সভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রস্বুল্লাহ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কুরুআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রস্পুলাহ সন্মাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্রাম-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

(७) भारन नुयुन्ध-) आंकृताद देवनु नाव्छान नामक अरेनक देवाहमी সর্দার মুনাফিক ও ফ্যাসাদী ছিল: রস্পুলুর সন্তার্ভ্রাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে খব আসা-যাওয়া করত। একদিন সে তাঁর দরবারে আসলে তিনি তাকে জিজেস করলেন, "তুমি এবং অমুক ব্যক্তি আমার নিন্দা কর কেনঃ" সে অধীকার করল এবং রস্পুলাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সালাম যাদের নাম উল্লেখ করলেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসে মিঞা শপথ করতে

২৭৪ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী লাগল। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াতগুলো নাযিল হয়।

অর্থাঃ— আর্পনি কি ঐ সব লোকের প্রতি লক্ষা করেননি, যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ করে যাদের উপর আল্লাহ ক্রোধানিত হয়েছেন: এরা (অর্থাৎ, এ মুনাঞ্চিকরা) তোমাদের মধ্যেও নয় এবং তাদের মধ্যেও নয়, আর তারা মিথ্যা কথার উপর শপথ করে বসে, অথচ তারা জানে। আল্লাহ তাদের জনা কঠোর শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন; নিঃসন্দেহে, তারা মন্দ কার্যসমূহ করত। তারা তাদের (সে মিথ্যা) শপথগুলোকে (আত্ম রক্ষার) ঢাল করুপ করে নিয়েছে, অতঃপর (অন্যানাকেও) আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখে, সুতরাং তাদের জনা অবমাননাকর আয়াব রয়েছে। (তখন) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আল্লাহর আয়াব) হতে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারবে না; তারা দোয়থের অধিবাসী; তারা তাতে অনত্তকাল থাকেব। (সুরাঃ মুজাদালাহ-১৪-১৭)

ব্যাখ্যাঃ- এসব আয়াতে অল্লাহ তাজালা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শান্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহর শত্রু ক্লাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইয়াহুদী, খ্রীষ্ট্রান অথবা অন্য যে কোন প্রকার কাফিরের সাথে কোন মুগলমানের বন্ধুত্ব জায়েয নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। কেননা, মুমিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর মহববত। কাফির আল্লাহর দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সতিকোর মহববত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শক্রর প্রতিও মহববত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কুরআনে অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরুআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৭৫ হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফিরদেরই দলভুক্ত মনে করার শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পুক্ত।

কাছিরদের সাথে সদ্ধাবহার, সহানুভূতি, গুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্ঞাক
ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বে অর্থের মধ্যে দাখিল নয়।
এগুলো কাছিরদের সাথেও করা জায়েয়। রস্লুল্লাহ্ স্লাল্লাহ্ আলাইহি
ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য
দেয়। তবে এসব বাাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের
জ্বন্যে ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিলা সৃষ্টি না করে এবং
অন্যান্য মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়।

## জিহাদে মুনাফিকদের মুনাফিকী

(১) শানে নুষুলঃ তাব্ক যুদ্ধে যোগদান না করার পক্ষে জাদ ইবনু কাইস নামক এক খুনাফিক ওযর পেশ করল যে, আমি সুন্দরী গ্রীলোক দেখলেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি, গুলেছি রোমান মহিলারা খুবই সুন্দরী, আমি সেখানে গেলে তাদের প্রণয়ের ফাঁদে পড়ে আমার ধর্ম বিপন্ন হতে পারে। এ নম্বন্ধে নিম্ন আয়াতটি নামিল হয়।

অর্থঃ- আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে বলে, আমাকে (মুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না; ভালরূপে বুঝে নাওযে, তারা তো বিপদে পড়েই গিয়েছে; আর নিশ্চয় এ দোয়খ কাফিরদেরকে বেষ্টন করবেই। (সূরাঃ তাওবা-৪৯)

ব্যাখাঃ- আল্লাহ তা আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকঙ

আছে, যে বলে হে মুহাখাদ সন্মাল্লাছ আলাইছি ওয়া সাল্লাম আমাকে (বাড়ীতেই) বসে থাকার অনুমতি দিন এবং আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেন না কেননা, রোমক যুবতী নারীদের প্রেমে হয়তো আমি পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এ কথা বলার কারণে তারা তো বিপদে পড়েই গেছে যেমন একদা রস্লুলাহ সন্মালাহ আলাইহি ওয়া দাল্লাম যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি প্রহণের অবস্থায় যা ইবন্ কাইদকে বলেনঃ "তুমি এ বছর কি বানু- আসফারকে দেশান্তর করার কাজৈ আমাদের সঙ্গী হবে?" সে উত্তরে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লান্ড 'আলাইহি ওয়া সান্ত্রাম। আমাকে যদ্ধে গমন না করার অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। আল্লাহর কসম। আমার কওম জানে যে, আমার চেয়ে ব্রীলোকের প্রতি বেশী আকৃষ্ট আর কেউ নেই। আমি আশংকা করছি যে, আমি যদি বানু আসফারের নারীদের দেখতে পাই তবে ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।" তখন রস্পুল্লাহ সন্মাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেনঃ "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।" এই যা ইবন কাইসের সম্পর্কেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে- এই মুনাফিক বাহানা বানিয়ে নিয়েছে, অথচ

214

(২) শানে পুষ্ণঃ বস্নুলাহ সল্লান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম
তাবুকের যুদ্ধে তহবীলে দান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করলে আশুর
রহমান বিন আউফ তথন অনেক মাল এনে রস্পুরাহ সল্লান্তাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম-এর সামনে পেশ করলেন। মুনাফিকরা বলল, লোকটি দেখছি
খুব রিয়াকার। আর আবু আকীল নামক জনৈক সাহাবী সারা রাত্রি কৃপ
হতে পানি তুলে ৮ সের খোরমা পেলেন। তা হতে ৪ সের পরিবারের জন্য
রেখে বাকী ৪ সের যুদ্ধ তহবীলে দান করলেন। মুনাফিকরা বলতে লাগল
এ লোকটি নাম করতে এসেছে। এ সম্পর্কে নিম্লাক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

সে তো ফিৎনার মধ্যে পডেই রয়েছে।

ٱلَّذِيْنَ يَلُورُوْنَ ٱلْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ ٱلْمُفَّرِّعِيْنَ فِي الصَّدَةَتِ وَٱلْذِيْنَ لَا يَجِلُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَشخَرُوْنَ مِنْهُمْ - سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ إَلِيْمٌ \*

আর্থ্য- এরা (অর্থাৎ যানাঞ্চিকরা) এমন যে, নফল সদ্কাকারী মুদলমানদের প্রতি সদকা সম্বন্ধে দোষারোপ করে এবং (বিশেষ করে) মে লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজুরী করা ভিনু আর কোনই সম্বল নেই, অর্থাৎ তাদের প্রতি বিদ্রুপ করে; আল্লাহ তাদেরকে এ বিদ্রুপের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জনা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সরাঃ তাওবা-৭৯)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রস্লুলুাহ স্বারাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন-সমুখে বের হয়ে ঘোষণা করেনঃ "তোমরা তোমাদের সাদকাগুলো জ্যা কর।" তখন জনগণ তাঁদের নাদকাণ্ডলো জমা করেন সর্বশেষ একটি লোক এক না' খেজুর নিয়ে হাযির হন এবং বলেন - "হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! রাত্রে বোঝা বহন করার বিনিময়ে আমি দু'সা থেজুর লাভ করেছিলাম এক সা' আমার সন্তানদের জনো রেখে বাকী এক সা' আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। " রস্বুলাহ সন্তালাই আলাইহি ওয়া সালাম তখন তার ঐ মালকে জমাকত মালের মধ্যে ডেলে দিতে বললেন। মনাফিকরা তখন বলাবলি করতে লাগলো যে, আল্লাহ ও তার রাসুল সল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়া নাল্লাম - এই এক সা' খেজুরের মুখাপেকী নন। আতঃপর আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) রস্লুলুহে সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ "সাদকা দানকারীদের আর কেউ অর্বশিষ্ট নেই।" " আমার কাছে একশ' উকিয়া সোনা রয়েছে, সরগুলো আমি সাদকা করে দিলাম।" উমর ইবনুল খান্তাৰ (রাঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ " তমি কি পাগলঃ" তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ " আমার মধ্যে পাগলামি নেই আমি যা করলাম

সজ্ঞানেই করলাম। উমার (রাঃ) বললেনঃ "তুমি যা করলে তা চিন্তা করে দেখেছা কিঃ" তিনি উত্তর দিলেনঃ " হাঁ। তনুন! আমার মাল রয়েছে আট হাজার। চার হাজার আমি আল্লাহ তা আলাকে ঋণ দিচ্ছি এবং বাকী চার হাজার নিজের জনা রাখছি।" তখন রস্পূল্যাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে তাতে আল্লাহ বরকত দান করল। " মুনাফিকরা তখন বলতে লাগলোঃ " আল্লাহর কসম। আপুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) যা দান করলেন তা রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।"

আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাথিল করে বড় ও ছোট দানকারীদের সত্যবাদিতা এবং মুনাফিকদের কষ্টদায়ক কথা প্রকাশ করে দিলেন।

### মুনাফিকদের জানাযা)

(১) শানে নৃষ্ক - আকুলাই ইবনু উবাই মুনাফিকের মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি এখন বাঁটি মুদলমান) রস্লুল্লাই সল্লাল্লাই জ্ঞালাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বলন, "আমার পিতার দাফনের জন্য আপনার একটি জামা দান করুন এবং আপনি স্বয়ং তার জানাযার নামায পড়ান। আশা করা যায় এতে তার পরলৌকিক মঙ্গল হবে।" রস্লুল্লাই সল্লাল্লাইছি ওয়া সাল্লাম নিজের জামা মোবারক তাকে দিলেন এবং জানাযার নামায়ে যাওয়ার জনা প্রস্তুত হলেন। কিন্তু উমর (রাঃ) তাঁর জামা ধরে রেখে তাঁকে বাধা দিলেন। কিন্তু তিনি বাধা না মেনে আকুল্লাই ইবনু উবাইর জানাযার নামায় পড়তে গেলে নিম্ন আয়াতটি নার্যিল হয়।

وَلَا تَحِيلُ عَلَى اَحَدِ تِنْنَهُمْ ثَنَاتَ اَبَدًّا آوَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ـ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَقُمْ فَسِفُونَ \*

অর্থঃ- আর তাদের মধা হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনো

(জানায়ার) নামায় পড়বেন না এবং তার কবরের নিকটও দাঁড়াবেন না; তারা আল্লাহ ও তার রসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরির অবস্থাতেই মরেছে। (স্রাঃ তাওরা-৮৪)

ব্যাখ্যাঃ- জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, যথন আব্দুল্লাই ইবনু উবাই মারা যায় তথন তার পুত্র, রসুলুল্লাই সন্মাল্লাই অলাইহি ওয়া সাল্লায় -এর কাছে এসে আর্য করেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল সন্মাল্লাই ওয়া সাল্লায় । যানি আপনি আমার শিতার জানাযা না পড়ান তবে এটা চিরদিনের জন্যে আমাদের পক্ষে দুর্তাগ্যের কারণ হবে।" তিনি বনলেনঃ "এর পূর্বেই কেন আমাদের পক্ষে দুর্তাগ্যের কারণ হবে।" তিনি বনলেনঃ উঠিয়ে নেয়া হলো তিনি তার সারা দেহে নিজের মুখের খুখু দিয়ে দম করলেন। আর তাকে জামাটি পরিয়ে দিলেন। সহীহ বুখারীতে আব্দুলাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুলাহ ইবনু উবাই-এর কাছে এমন সময় আগমন করেন যখন তাকে কবরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাকে স্বীয় জানুঘয়ের উপর রাখেন এবং তার উপর খুখু দিয়ে দম করেন। অতঃপর তাকে নিজের জামাটি পরিয়ে দেন। এবব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই করেয়ে ভাল জানেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল্লাই ইবনু উবাই নিজেই অসীয়ত করে গিয়েছিল যেন তার জানাযা ধ্বরং রস্পুলাই সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেনঃ " আমার পিতা অসীয়ত করে গেছেন যে, আপনি যেন তার জানাযার নামায পড়িয়ে দেন। তার এ অসীয়তও রয়েছে যে, আপনার জামা ধারা যেন তাকে কাফন পরানো হয়। "রস্পুল্লাই সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই মাত্র তার জানাযা শেষ করেছেন, তথনই জিবরাইল (আঃ) এ আয়াত গুলো নিয়ে অবতীর্ণ হন। আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জিবরাইল (আঃ) বস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রমণ (আঃ) বস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাপড়ের অঞ্চল ধরে তার সাল্লাতের ইচ্ছার সময়েই তাঁকে এ আয়াত গুনিয়ে দেন। কিন্তু এই দুর্বল।

क्रक्षाम्य ।

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৮১

(সরাঃ বাকারা-২০৭)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আনুল্লাহ ইবনু উবাই রোগাক্রান্ত অবস্থায় বসূলুল্লাহ সলাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার কাছে যাওয়ার নিবেদন করে সেইক ক্ষমিয়া কিন্তি সাম বিক্রী প্রমান

বশুলুগ্রাহ শহাগ্রাই আলাহাই ওয়া সাল্লাম-কে তার কাছে যাওয়ার ানবেদন করে ডেকে পাঠায়। তিনি তার নিকট গমন করেন। রস্লুলুলাহ সল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তাকে বলেনঃ " ইয়াহুদীদের প্রেম তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" সে বলেঃ "হে আল্লাহর রস্লু সল্লালাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! এখন ধমক ও তিরস্কারের সময় নয়। বরং আমার আকাক্ষা এই যে, আপনি আমার জনো দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং যখন আমি মারা যাব তখন আপনার জামা ধারা আমাকে কাঞ্চন প্রাবেন।" সুতরাং তার মৃত্যুর পর তার ছেলে আক্লুলাহ (রাঃ) রস্লুলুলাহ সল্লাল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম এব নিকট তার জামাটি চাইলেন, থেন তা ছারা স্বীয়্ব পিতার

# মুসলমানদের ঈমানী পরীক্ষা

কাফন বানাতে পারেন।

(এ) শালে নুষ্দাঃ নুষ্ণাইব (বাঃ) মদীনায় যাঞাকালে মঞ্চার একদল কাফির তাঁর পথ ঘেরাও করল, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা জান আমি তীরন্দায ও আমি যোদ্ধা, সূতরাং তোমরা আমার কাছে ঘেঁষতে পারবেনা, হাঁ, আমার ধন-সম্পদের বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দাও। এতে তারা রায়ী হয়ে গেল। তিনি মদীনা পৌছলে রস্পুলাহ সপ্তাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন হে আবু ইয়াহইয়া। তোমার বাবসা লাভ জনক হয়েছে। আলাহ তোমার সম্বন্ধে এ আয়াতটি নামিল করেছেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْترِيْ نَفْسَهُ ٱبْتِغَا ۖ مَرْضَاتِ اللَّهِ-وَاللَّهُ رَوُوفُ

بالبياد

व्यर्थः | व्यात किंडू लाक धेमनंध व्याहः, याता व्याहारत मलुष्टि नाटन जना श्रीय जीवन भर्यंख উৎमर्ग करत (मग्नः) ध्वरः व्याहार वान्नाएमत श्रुटि सूबरे ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতটি সুহাইব বিল সিনানের (রাঃ)এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি মন্ধায় ইনলাম বর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মন্ধানার হিন্তরত করতে চাইলে মন্ধার কাফিরেরা তাঁকে বলে, 'আমরা তোনাকে মাল নিয়ে মন্ধানা যেতে দেবো না। তুমি মাল- ধন ছেড়ে গেলে যেতে পার। তিনি সমস্ত মাল পৃথক করে নেন এবং কাফিররা তাঁর ঐ মাল অধিকার করে নেয়। সূতরাং তিনি ঐ সব সম্পদ ছেড়ে দিয়েই মন্ধানায় হিন্তরত করেন। এই কারণেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উমর (রাঃ) ও সাহাবা-ই- কিরামের একটি বিরাট দল তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে 'হররা' নামক স্থান পর্যন্ত এপিয়ে আসেন এবং তাঁকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলেনঃ 'আপনি বড়ই উত্তম ও লাভজনক ব্যবসা করেছেন।'

একথা তনে তিনি বলেনঃ 'আপনাদের ব্যবসায়েও যেন আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। আচ্ছা বলুন তো, এই মুবারকবাদের কারণ কিন ঐ মহান ব্যক্তিগণ বলেনঃ 'আপনার সম্বন্ধে রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট আয়াত নায়িল হয়েছে। তিনি যখন রস্পুল্লাহর সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে লৌছেন তখন তিনিও তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করেন।

(২) শানে সুযুদ্ধঃ-ইয়াহুদী আলিম আদুল্লাহ ইবনু সালামের নিকট কেউ বারশত উক্টীয়া বর্গ আমানত রেখেছিল, তিনি তা যথাযথ তাবে কেবং দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ফাখখাস ইবনু আস্বা নামক ইয়াহুদীর নিকট জনৈক মুর্থ কুরাইশ একটি মাত্র দিনার আমানত রেখেছিল, সে তা আগ্রসাৎ করেছিল। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাফিল হয়।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَاهُمُنُهُ بِقِنْطَارٍ يُحُوِّدِهِ إِلَيْكَ ـ

وَمِنْهُمْ مَّنَ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَادٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا - ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّيْنُ سَبِيْلٌ -وَيُقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \*

আর্থঃ আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ এরপ যে, যদি ভূমি তার
নিকট ঝশি রাশি ধনও গজ্জিত রাখ, তবু সে তা ভোমার নিকট ফিরিয়ে
দিবে। আর তাদেরই কেউ এরপ যে, যদি ভূমি তার নিকট একটি মার্ক্র
দীনারও গঙ্গিত রাখ, তবে সে তা ভোমাকে ফিরিয়ে দিবে না। যে পর্যন্ত না
ভূমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক। এটা (গজ্জিত ধন ফেরং না দেয়া)
এ জন্য যে, তারা বলে, আমাদের উপর আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কারো
(ধন-সম্পদ) সম্বন্ধে (ধর্মতঃ) কোনরূপ অভিযোগ নেই। এবং তারা
আল্লাহর প্রতি মিথাা আরোপ করে, অখচ তারাও জানে।

(সূরাঃ আল-ইমরান-৭৫)

ব্যাখ্যাঃ
ইয়াহুদীরা যে গজিত দ্রব্য আত্মানাৎ করে থাকে এখানে
সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন
ইয়াহুদীদের প্রতারণায় না পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই বিশ্বস্ত
রয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ বড়ই আত্মসাৎকারী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ
এমন বিশ্বস্ত যে, তার কাছে রাশি রাশি সম্পদ রাখলেও সে যেমন ছিল
তেমনই প্রত্যর্পণ করবেই কিন্তু কেউ কেউ এত বড় আত্মসাৎকারী যে, তার
নিকট তথুমাত্র একটি 'দীনার' গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফিরিয়ে দেবে না।
তবে যদি মাঝে মাঝে তাগাদা করা হয় তবে হয়তো ফিরিয়ে দেবে নচেৎ
একেবারে হজম করে নেবে। সে যখন একটা দীনারেরও লোভ সামলাতে
পারল না তখন বেশী সম্পদ তার নিকট গচ্ছিত রাখলে যে কি অবস্থা হতে
পারে তা সহজেই অনুমেয়। "কিনতার" শব্দটির পূর্ণ তাফসীর সূরার
প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে। আর দীনারের অর্থ তো সর্বজন বিদিত। মুসনাদ

ইবনু আবি হাতিমে মালিক ইবনু দীনারের উক্তি বর্ণিত আছেঃ 'দীনারকে দীনার বলার কারণ এই যে, ওটা 'দীন' অর্থাৎ দ্বমানও বটে এবং 'নার' অর্থাৎ আগুনও বটে i' ভাবার্থ এই যে, সত্যের সাথে গ্রহণ করলে দীন এবং অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলে ভাহান্যুমের অগ্নি। এ স্থলে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করাও যথোপযুক্ত বলে মনে করি যা সহীহ বুখারী শরীক্ষের মধ্যে কয়েক ভাষগায় এসেছে।

বসূলুন্নাহ সন্তাল্পাত 'আলাইহি ওয়া সাল্পাম বলেছেনঃ "বানী ইসরাঈলের মধ্যে একটি লোক অন্য একটি লোকের নিকট এক হাজার স্বর্ণ মূদ্রা ঝণ চায়। ঐ লোকটি বলেঃ 'সাক্ষী নিয়ে এসো।' দে বলেঃ 'আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাই ধথেষ্ট।' সে বলেঃ 'জামিন আন।' দে বলেঃ 'জামানত আল্লাহ তা'লাকেই দিচ্ছি।' সে তাতে সম্মত হয়ে যায় এবং পরিশোধের মেয়াদ ঠিক করে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মূদ্রা দিয়ে দেয়।'

অতঃপর ঝণী ব্যক্তি সামূদ্রিক সকরে বেরিয়ে পড়ে। কাজ-কাম শেষ করে সে সমূদ্রের ধারে এসে কোন জাহাজের জন্য অপশো করতে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, মহাজনের নিকট গিয়ে তার ঝণ পরিশোধ করতে। কিতু কোন জাহাজ পেলো না। তখন সে এক খণ্ড কাঠ নিয়ে ওর তেওর ফাঁপা করলো এবং ওর মধ্যে এক হাজার দীনার রেখে দিল এবং মহাজনের নামে একটি চিঠিও দিল। অতঃপর ওর মুখ বন্ধ করে দিয়ে ওটা সমূদ্রে ভাসিয়ে দিল। অতঃপর বললাঃ 'হে আল্লাহ। আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দীনার কর্জ নিয়েছি। তাতে আমি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দীনার কর্জ নিয়েছি। তাতে আমি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দীনার কর্জ নিয়েছি। তাতে আমি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দীনার কর্জ নিয়েছি। তাতে আমি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দীনার কর্জ নিয়েছি। তাতে আমি অমুকানেই লামি সময়মত তার ঝণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে নৌকা খোঁজ করছি কিন্তু পাচ্ছি লা। কাজেই আমি বাধা হয়ে আপনারই উপর ওরসা করতঃ তা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। আপনি তাকে ভা পৌছে দিন।' এ প্রার্থনা জানিয়ে সে চলে আসে। কাঠিট পানিতে ভূবে যায়ে। সেকিন্তু মৌকার অনুসন্ধানেই থাকে যে, গিয়ে ভার ঝণ পরিশোধ করবে। এদিকে ঐ মহাজন লোকটি এ আশায় নদীর ধারে আসে যে, হয়তো ঝণী

ব্যক্তি নৌকায় তার প্রাপ্য নিয়ে আসছে। যথন দেখল যে, কোন নৌকা আসেনি তখন সে ফিরে যেতে উদাও হলো। এমতাবস্থায় একটি কাঠ নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখে জুলানীর কাজ দেবে মনে করে তা উঠিয়ে নেয় এবং বাড়ী গিয়ে কাঠিটি ফাড়লে এক হাজার দীনার ও একটি চিঠি বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর ঋণ গুহীতা লোকটি এলে পড়ে এবং বলেঃ 'আল্লাহ জানেন আমি সদা চেষ্টা করেছি যে, নৌকা পেলে তাতে উঠে আপনার নিকট আগমন করতঃ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আপনার ঋণ পরিশোধ ক্ষরবো। কিন্তু কোন নৌকা না পওয়ায় বিলম্ব হয়ে গেল।' সে তথন বলেঃ 'আপনি যে মুদ্রা পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট পৌছে দিয়েছেন। এখন আপনি আপনার মুদ্রা নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যান।

<del>--\*-----</del>

(৩) শানে নুষ্ণঃ-) মঞ্চার কাফিররা স্বন্ধন এবং মুসলমানগণ অভারপ্তর ছিলেন। কারো কারো মনে এ কল্পনা উদয় হল, মূর্তি পূজারিরা বেশ শান্তিতে আছে; পক্ষান্তরে আল্লাহর পিয়ারা বান্দা মুসলমানগণ দুঃখ-কষ্টে দিন যাপন করছে। এর রহস্য কিঃ অতএব, তাদেরকে সাস্ত্রনা দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

لَكِنِ النَّذِيْنَ النَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَثَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اللَّهِ مَيْنَ لَكُومَ اللَّهِ مَثْدِ اللَّهِ مَثَلًا اللَّهِ مَثْدُ اللَّهِ مَثْدُ اللَّهِ مَثْدُ اللَّهِ مَثْدُ

لِّلْلَابْرَارِ :

আর্থঃ- কিন্তু যারা দীয় প্রভুকে ডয় করে, তাদের জন্য উদ্যান সমূহ রয়েছে, যার নিম্নে নহর সমূহ বইতে থাকবে। তারা তাতে জনন্তকাল থাকবে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে সেটা নেককারদের জন্য বহুগুণে উত্তমণ্(সুরাঃ আল-ইমরান-১৯৮) বাগাঃ
আল্লাহ তা'আলা সীয় বস্পুল্লাহ সন্থাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া
সাল্লাম-কে বলছেন- 'হে বস্পুল্লাহ সন্থাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি
কাফিরদের, আনন্দ, সুখ সঞ্জোগ এবং জাঁকজমকের প্রতি দৃষ্টিপাত করো
না। অতিসত্বই এসব কিছু বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে এবং ওধু তাদের
দুক্ষার্যসমূহ শান্তির আকারে তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। তাদের এ সব
সুপ্রের সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণা। এ বিষয়েরই বছ আয়াত
কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছে। যেমন এক জারগায় রয়েছে-

অর্থাৎ "আল্লাহ তা আলার আয়াতসমূহের ব্যাপারে ওধুমাত্র কাফিররাই ঝণড়া করে থাকে, সূতরাং তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। অন্য জায়গায় রয়েছে- "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা মুক্তি পায় না; তারা দুনিয়ায় কিছুদিন উপকৃত হবে, কিছু পরকালে তো তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট; আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর প্রতিশোধরূপে কঠিন শান্তি প্রদান করবো।" আর এক স্থানে রয়েছে- "আমি তাদেরকে অঙ্কাদিন উপকার পৌছাবো, অতঃপর তাদেরকে পুরো শান্তির দিতে আকৃষ্ট করবো।" আর এক জায়গায় রয়েছে- " যে ব্যক্তি আমার উত্তম অঙ্গীকার পেয়ে গেছে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আরাম উপজোগ করছে, কিছু কিয়ামতের দিন শান্তির সমুখীন হবে তারা কি সমান হতে পারে?"

#### (মুসলমানদের ভুল সংশোধন)

(১) শানে নুষ্পত্ত-)আমুল্লাহ ইঝন সালাম প্রমুখ কভিপয় নওমুসলিম ইয়াহুদী আলিম রসূলুলাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদমতে আর্য করনেন, শনিবার দিনটি আমাদের নিকট সম্মানিত এবং তাওরাত ৬ বিষয়ভিত্তিক শানে নুষূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

আল্লাহরই কিতাব; আমাদেরকে শনিবারের সন্মান করা এবং উটের মাংস জক্ষণ না করার অনুমতি দিন। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নামিল হয়।

يَّاَيَّهُا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَاقَّةً - وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ - إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِدِنَّ \*

অর্থঃ- হে মুমিনগণ। তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে দাখিল হও এবং শয়তানের পদান্ধ অনুসরণ করো না। বাস্তবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত। (সুরাঃ বাকারা-২০৮)

ব্যাপাঃ- আয়াতটির ভাবার্থ এই যে,-তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের জন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে পড়িমিদি করতে থাকলে। তাছাড়া ক্রমান ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা লিঙ্কের সাথে, ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে ভোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাও।

ইসলামের বিধানসমূহ-তা মানবজীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকার ভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

এ আয়াতে যে শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে। যুলতঃ তার মূল বক্তব্য এই যে, গুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হরে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে ভোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

নতর্কতা ঃ বারা ইসলামকে তথু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৮৭

সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই ক্রটি বেশীরভাগ দেখা যায়। এরা দেনিদ্দিন আচার-আচরণ, বিশেষতঃ সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারম্পরিক যে অধিকার বয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ!

(২) শানে নুষ্পঃ) বনী সালিম ইবনু আউফ গোত্রের জনৈক মুসলমানের দু'ছেলে নাসারা ছিল। সে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা করবে কিনা রস্পুরাহ সন্তাল্পাছ আলাইহি ওয়া সাল্পামকে জিজ্জেস করলে নিম্রোক্ত আয়াত নামিল হয়।

لَاإِكْرَاهُ فِي النِّيْنِ - قَدْ تَبَيَّنَ السُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ - فَمَنْ يَّكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُوْوِنْ بِاللَّهِ فَفَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْفَى - لَااتَّفِصَامُ لَهَا - وَاللَّهُ سَمِيْعٌ مَلِيْمٌ \*

অর্থ ই ধর্মে (ইসলাম গ্রহণে) মবরদন্তী নেই। নিশ্চয় পথভাইতা হতে হিদায়াত পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং, যে ব্যক্তি শয়তানকে জমানা করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে আকড়িয়ে ধরল খুব শক্ত কড়া যার কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই। জার আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, খুব জ্ঞাতা। (সুরাঃ বাকুারা-২৫৬)

ব্যাখাঃ- ইসলামের এ কার্য-পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কিতালের ন্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জনা

বিষয়ভিত্তিক শানে নুষুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী

আদেশ দিয়েছে। উমর (রাঃ) একজন বন্ধা নানারা প্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তথন সে গ্রীলোক উত্তর দিল, আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? উমর (রাঃ) একথা ওনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধা করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জিহাদ ও কিতাল দ্বারা ওধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতাক্তই প্রভাবিত হয়। সভরাং এর দারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ ও কিতালের নির্দেশ আয়াতের পরিপত্নী নয়। (মাযহারী

(৩) শানে নুষুলঃ-) আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্ঞানীর ইন্তিকাল হলে বস্লুলাহ সল্লালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে তাঁর জনা ইস্তিগফার করতে বললেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনি সুদূর হাবশা দেশের একজন খৃষ্টান মৃতের জনা ইস্তিণফার করতে বলছেন 🗸 রস্পুলাহ সন্মালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি একজন মসলমান, তোমাদের ভাই। এতদসম্পর্কে নিম্ন আয়াতটি নামিল হয়।

وَإِنَّ مِنْ آهَٰلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّكُوْمِنُ بِاللَّوِزَمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِيْنَ لِللَّهِ - لَا يَشْتُرُونَ بِالِتِ اللَّهِ ثُمَّنًا فَلِيْلًا - أُوْلَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - إِنَّ اللَّهُ سُرِيثُعُ

व्यर्थ । व्यात मिन्ह्य आश्ल किछारतमत प्राथा किछ किए व्यर्गा এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং এ কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিভাবের প্রতিও যা তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল: এরূপে যে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর আয়াতসমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করে না: তাদের জনা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় রয়েছে। निঃসন্দেহে আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণে (সুরাঃ আল-ইমরান১৯৯)

ব্যাখাাঃ- জাফর ইবনু আবি তালিব (রাঃ) নাজ্ঞাসীর দরবারে বাদশাহ ও তাঁর সভাসদবর্গের সামনে সূরা মারইয়াম পাঠ করেন তখন তার কানা এসে যায়, ফলে বাদশাহ সহ উপস্থিত সমস্ত জনতাও কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের অশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে প্রুমাণিত হয় যে, রস্তুত্তাহ সন্তাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নাজ্ঞাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করতঃ বলেন, 'তোমাদের তাই নাজ্ঞাসী আবি সিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তার জানায়ার নামায় আদায় কর।

অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করতঃ তাঁর জানাযার নামায় আদায় করেন। তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই- এর মধ্যে রয়েছে যে, যখন নাজ্ঞাসী ইন্তিকাল করেন তথন রসুলুবাহ সন্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বলেনঃ 'তোমাদের ভাই-এর জনো ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে কতগুলো লোক বলে, রস্নুলাহ সন্তাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সেই খ্রীষ্টানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছেন যে আবিসিনিয়ায় মারা গেছে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কুরআন কারীমই যেন তার মুসলমান হওয়ার সাক্ষা প্রদান করছে। তাফসীরইবনু জারীরে রয়েছে যে, রসুলুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নাজ্ঞাসীর মৃত্যুর সংবাদ দিতে গিয়ে বলেনঃ 'তোমাদের ভাই আসহামা মারা গিয়েছেন।' অতঃপর তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং যেভাবে তিনি জানাযার নামায পড়াতেন ঐভাবেই চার তাকবীরে জানাযার নামায় আদায় করেন। এতে মুনাফিকরা প্রতিবাদ করে এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুনান আবি দাউদে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ

'নাজ্জাদীর ইন্তিকালের পর আমরা এ গুনতে থাকি যে, তাঁর সমাধির উপর আলো দেখা যায়।' মুসতাদরাকহাকীমে রয়েছে যে, নাজ্জাদীর এক শত্রু তাঁরই সাম্রাজা হতে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। তথন মুসলমান মুহাজিরগণ বলেন, আপনি তার মুকাবিলার জন্যে চলুন আমরাও আপনার সাথে রয়েছি। আপনি আমাদের বীরত্ব দেখে নেবেন এবং যে উগুম ব্যবহার আপনি আমাদের সাথে করেছেন তার প্রতিদানও হয়ে যাবে।' কিন্তু নাজ্জ্বাদী তথন বলেন, 'মানুষের সাহায্য নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার চাইতে আলাহর সাহায্যের নিরাপত্তাই উলম।

(৪) শানে নুযুলঃ )মঞ্চা বিজয়ের দিন রস্পুল্লাহ সল্লাল্লান্ড 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা গৃহের চাবি রক্ষক উসমান ইবনু আবী তালহার নিকট হতে চাবি নিলেন, আক্ষাস (রাঃ) আবেদন করলেন, এখন থেকে এ কাজের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হোক। তখন নিম্ন আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ اللَّهَ يَــُأَمُّرُكُمُ أَنْ تُـُؤَتُّوا ٱلْأَمَلُتِ إِلَى ٱهْلِمَا ـ وَإِذَا حَكَمُتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَـمُكُمُّوا بِالْعَدْلِ ـ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِعِ ـ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا \*

আর্থ্য- নিকয় আল্লাহ তোমাদেরকে এ বিষয়ে আদেশ করছেন যে, হকদারকে তাদের হক পৌছিয়ে দাও। আর যখন জনগণের মীমাংসা কর, তখন ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা করিও। নিকয় আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উত্তম। নিকয় আল্লাহ পূর্ণরূপে গনেন, পূর্ণরূপে দেখেন। (সুরা ঃ নিসা-৫৮)

বাশ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (বাঃ) বলেন, ওটাও এর অন্তর্ভুক্ত যে, বাদশাহ উদের দিন নারীদেরকে খুৎবা গুনাবেন। এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত আছে যে, যখন রস্লুলাহ সল্লালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মঞ্চা জয় করেন এবং শান্তভাবে বাইতুল্লাহ শরীক্ষে প্রবেশ করেন তখন তিনি সীয় উষ্টাব উপর আবোহন করতঃ তাওয়াফ করেন। সে সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় লাঠি বারা স্পর্শ করছিলেন। তারপর তিনি তার নিকট চাবি রক্ষক উসমান ইবন ভালহাকে আহবান করেন এবং তার নিকট চাবি চান। উসমান ইবন তালহা (রাঃ) চাবি প্রদানে সমত হয়েছেন এমন সময় আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল ! চাবিটি আমার হাতে সমর্পণ করুন, যেন যমযমের পানি পান করানো ও কা"বা গৃহের চাবি রক্ষণাবেক্ষণ এ উভয় কাজ আমাদের বংশের মধ্যে থাকে। একথা শোনামাত্রই উসমান ইবনু তালহা (রাঃ) হাত টেনে নেন। রস্পুলাহ সল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার চাইলে একই ব্যাপার ঘটে। তিনি তৃতীয়বার চাইলে নিম্নের কথাটি বলে চাবিটি প্রদান করেন ঃ আল্লাহ আখালার আমানতের সঙ্গে দিচ্ছি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা পৃহের দরজা খলে দেন। ভেতরে প্রবেশ করে সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। ইবরাহীম (আঃ) এর মৃতিও ছিল, যার হাতে তীর ছিল। রস্**লু**ল্লাহ সন্নাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্রাম বলেনঃ "আল্লাহ তা আলা ঐ মুশরিকদেরকে ধ্বংস করুন। এ তীরের সঙ্গে ইবরাহীম (আঃ) এর কি সম্বন্ধ রয়েছে? অতঃপর তিনি এ সমুদয় জিনিসকে ধ্বংস করে ওদের স্থানে পানি ঢেলে দেন এবং ঐতলো নিশ্চিক্ত করে দেন। অতঃপর তিনি বাইরে এসে কা'বার দরজার উপর দাঁডিয়ে ঘোষণা করেনঃ "আল্রাহ ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার সভ্য করে দেখিয়েছেন। তিনি বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সমদয় সৈনাকে একক সতাই পরাজিত করেছেন

(৫) শানে নুমূলঃ মুহাজিরগণ মদীনায় চলে আসলে আনসারদের সাখে তাদের ভ্রাতৃত্ব সরদ্ধ স্থাপন করে দেয়া হয়। জীবনে মরণে তারা পরস্পর অংশীদার হন। পরে মুহাজিরদের প্রকৃত ভাই-বেরাদারগণ युजनयानकर्ण यमीनास आजल युशक्तितरमत निक्छ উखताविकात मावी করেন। আনসার এতে অসন্থত হন। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اَلنَّ بِيُّ اَوْلَى بِالْمُ فَهِينِيْ نَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَازْفَاجُهُ أُمُّ الْهُمْ مُ وَأُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُ هُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابٍ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ بُنَ وَالْمُهَاجِ رِبْنَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى آوْلِيَاعِكُمْ مُّعْرُوْهًا - كَانَ أَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا \*

खर्थः- तमृनून्नार मन्नानार् जानार्रेशि ध्या मन्नाय गुर्थिनामत मार्थ তাদের আত্মার চেয়েও বেশী সম্পর্ক রাখেন এবং রস্লুরাহ সন্মান্নাহ आनारेंदि ওরা সল্লাম-এর স্ত্রীগণ তাদের (মুমিনদের) মাতা। আল্লাহর किछात्वत विधान जनुत्रात्त जाष्मीय-क्रजनभग भतन्भत्न (७ग्रावित्र হवात जना) জন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট, কিলু যদি ভোমরা নিজের (ঐ) বন্ধুদের সাথে কোন সদ্ববহার করতে চাও, ভবে তা জায়েয আছে; এ क्यांकरना ने अरह मारकृत्य निचिक त्रसारह । (मृताः आस्याव-७)

ৰ্যাখ্যাঃ- সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উন্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উনুততর ও অগ্রস্থানীয়, কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই, বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

ইসলামের সূচনা কালে মীরানের অংশীদারিত ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কুরআন কারীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্রিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিষয়ণ সুরায়ে

আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে المؤمنين এর পরে আবার الهاجرين উল্লেখ এক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীমীর মতে এখানে 'মু'মিনীন' বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী ছকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা, রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সল্লাম হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাততের সম্পর্ক স্থাপন করে পরম্পর পরম্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশত দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত সে হকুমও রহিত করা হয়েছে। (কুরত্বরী)

অর্থাৎ, উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যাবে। কোন অনাতীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী দ্রাত্ত্ব সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে- নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য ওয়াসীয়তও করা যাবে

(৬) শানে নুষ্লঃ-)রসূলুল্লাহ সম্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীয় কৃষ্ণাত ভগ্নী যয়নৰ বিনতে জাহাশকে বীয় পালক পুত্ৰ যায়িদ ইবনু হারিসের সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করলেন। যাগ্রিদ ক্রীডদাস বলে পরিচিত ছিলেন; সূতরাং ময়নব এবং ভ্রাতা আন্দুল্লাহ ইবন জাহাশ এ বিবাহে আপত্তি করলেন। তথন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَهَمَا كَانَ لِعُوْمِنِ أُولَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آهُرًا أَنْ يُتُكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ آهُرِهِمْ - وَمَنْ يَتَعْصِ اللَّهَ व्यर्ष । धर रकान में भोनमात शुक्य ७ नातीत जना महत नय या, यथन जाला ७ जात तम् एका कार्या । स्वाप्त कार्या १ कार्य १ कार्या १ कार्य १ कार्या १ कार्या

ব্যাখ্যাঃ
যায়িদ বিন হারিসা (রাঃ) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন।
অঞ্চতার যুগে রসূলুরাই সন্তাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অতি অয়
বয়সে 'গুকায' নামক বাজার থেকে ধরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর
আরব দেশের প্রথানুমায়ী তাঁকে পোষ্য-পুত্রের পৌরবে ভূষিত করে
লালন-পালন করেন। মকাতে তাঁকে 'মুহাম্মদ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া
সাল্লাম-এর পুত্র যায়িদ' নামে সম্বোধন করা হত। কুরআনে করীম এটাকে
অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং
পোষাপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কমুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ
প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের জায়াতসমূহ নামিল হয়েছে। এসব হুকুম
নামিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) য়ায়িদ ইবন মুহাম্মদ সল্লাল্লাছ
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামে ভাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা
হারিসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সৃষ্ণ বিষয়ঃ সমগ্র ক্রজানে নবীগণ (আঃ) ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়িদ ইবনু হারিসের নাম রয়েছে। কোন কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এই বর্ণনা করেছেন যে, ক্রতানের নির্দেশনুসারে রস্লুল্লাহর সল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁর প্ত্রত্বের সম্পর্ক ছিনু করে দেয়ার ফলে এক সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা ক্রজান করীমে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন।

রসূলুরাহ্ সরারাহ আলাইহি ওয়া সারাম তার প্রতি বিশেষ মর্যাদা

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনারলী ২৯৫

প্রদর্শন করতেন। আয়িশা সিদ্ধীকা (রাঃ) বলেন যে, যথনই তিনি সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ বিন হারিসকে কোন সৈন্যবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন–তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। (ইবনু কাসীর)

বিশেষ জ্ঞাতবাঃ ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্মার্থ শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়িদ ইবনু হারিস (রাঃ) যৌবনে পদার্পণের পর রস্পুলাহ সলালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ফুফাড বোন যয়নব বিন্তে জাহ্শ (রাঃ) কে তার নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। যায়িদ (রাঃ) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন স্তরাং যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুলাহ ইবনু জাহ্শ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অহীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে প্রেষ্ঠ ও উনত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্তিতে আয়াত নাখিল হয়। যাতে হিদায়াত হয়েছে যে, যদি রস্লুন্নাহ্ সলাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরিয়তে এ কাজ যে লোক পালন করবে না, আয়াতের শেষে একে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আরায়িত করা হয়েছে।

যয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত ওনে তাদের অসম্বৃতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিরেতে রামী হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মোহর দশটি লাল দীনার প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ঘাট দিরহাম প্রায় আঠারো তোলা রৌপা) এবং একটি ভারবাহী জবু, কিছু গৃহস্থালী আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর বস্পুরাহু সন্থারাছ আলাইহি ওয়া সালাম স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন।

(ইবনু কাসীর)

(१) শানে নুষ্দঃ) বস্লুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মঞ্চা বিজয়ের ইচ্ছা করলে হাতিব ইবনু আবী বালতাআহ জনৈকা ব্রী লোকের হাতে গোপনে মঞ্চা বাসীদের নিকট এ সংবাদ লিখে পাঠাল। বস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহী য়রা অবণত হয়ে আলীকে কতিপয় সাহাবী সহ পাঠিয়ে চিঠিটি উদ্ধার করেন। হাতিবকে এটা জিজ্জেস করলে সে বলল, আমি জানতাম এতে ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, ইসলামের জয় অনিবার্য। মনে করলাম এ চিঠি পেলে মঞ্কাবাসীরা আমার দ্বারা নিজদেরকে উপকৃত মনে করে তথায় অবস্থিত আমার পরিবার বর্গের কোন ক্ষতি করবে না। এটা জনে উমর তাকে হত্যা করার জন্য রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাই অলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি চাইলেন। বস্লুল্লাহ সল্লাল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি বদরী। আল্লাহ বদরীদের গুনাহু মাফ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সূব্য মুমতাহিনার প্রথমণে নামিল হয়।

يَّااَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُّوا لَا تَتَّخِذُوا عَمُوِّى وَعَمُوَّكُمْ ٱوْلِيَآ ۚ تُلْفُقُونَ إِلَيْ هِمْ بِالْمَوَّدَّةِ وَقَدْ كَفَرُّوا بِمَا جَآءَكُمْ وَّلَىٰ لَاكَةً

অর্থঃ হৈ মু'মিনগণ তোমরা আমার এবং তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে থাক, অথচ তোমাদের নিকট যে সভা ধর্ম এসেছে তারা তা অবিশ্বাস করে।

(সুরাঃ মুমতাহিনা-১)

ব্যাখ্যাঃ- তফসীর কুরত্বীতে কুশাইরী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নামী একজন গায়িকা প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছঃ সে বললঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হলঃ তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছঃ দে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রস্লুরাহ্ সল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ। দে বললঃ আপনারা মঞ্জার পরিরারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মঞ্জার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এদেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভারগ্রন্থ হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি মঞ্জার পেশাদার গায়িকা। মঞ্জার সেই যুবকরা কোথায় লেল, যারা তোমার গানে মুদ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত। সে বললঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাক্ষনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল মুন্তালিন বংশের লোকগণকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তথনকার কথা, যখন মকার কাফিররা হোদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি
তঙ্গ করেছিল এবং রস্লুল্লাহ্ সন্মান্ত্রাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের
বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর
আন্তরিক আকাঙ্খা ছিল যে, এই গোপন তথা পূর্বেই মক্কাবাসীদের কাছে
কাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী
ছিলেন হাতিব ইবন আবী বালতা'আ (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামানী
বংশোল্পত এবং মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন। মকায় তাঁর স্বগোত্র বলতে
কেউ ছিল না। মকায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত
করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ তথনও মকায় ছিল। রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মকায়
বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফিররা নির্মাতন চালাত এবং তাদেরকে
উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মকায় ছিল, তাঁদের

সন্তান-সপ্ততিরা কোনরপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাধার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর যুল্ম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সূবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হাতিব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলাই তা আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফিরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রস্পুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের বিক্তম্পে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পেলেদের হিফায়ত হয়ে যাবে। সুভরাং হাতিব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।

(कुत्रजूवी, भायशाती)

এদিকে রস্নুল্লাহ্ সন্ত্রাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আলাহ্ তাআলা ওয়াহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারনেন যে, মহিলাটি এসময়ে রওয়ায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত গোঁছে গেছে।

বুধারী ও মুসলিমে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রস্লুলুাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবাইর ইবনু আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পাচাদ্ধানকর। তোমরা তাকে রওয়ায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মঞ্জবাসীদের নামে হাতিব ইবনু আবী বালতাআর পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে প্রটিফিরিয়ে নিয়ে আস। আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা নির্দেশমত ক্রুতগতিতে তার পাচাদ্ধাবন করলাম। রস্লুল্লাহ্ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম প্রটি বের

কর। সে বললঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বলিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে ভাবলামঃ রস্পুলাই সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংবাদ ভ্রান্ড হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা ভাকে বললামঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবন্ধ করে দিব।

অগত্যা সে নিরূপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রস্পুরাহ সন্নান্নাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে এলাম। উমর (রাঃ) ঘটনা গুনা মাত্রই ক্রোধে অপ্নিশর্মা হয়ে রস্পুরাহ সন্নান্নাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আর্য করলেনঃ এই ব্যক্তি আল্লাই, তাঁর রস্প ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের পোপন তথ্য কাফিরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

রস্লুলাহ সল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাকে এই কাও করতে কিসে উত্তৃদ্ধ করলঃ হাতিব আর্থ করলেনঃ ইয়া রস্লাল্লাহ্ আমার ঈমানে এখনও কোন ডকাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একট্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কান্ডাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যামান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হিচ্চায়ত করে।

রস্পুলাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবের জবানবন্দী তনে বললেনঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। উমর (রাঃ) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমিত চাইলেন। রস্পুলাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নমঃ আল্লাহ্ তাআলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জনো জান্নাতের ঘোষণা

দিয়েছেন। একথা তনে উমর (রাঃ) অশ্র-বিগলিত কণ্ঠে আরয় করলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রস্পই আসল সত্য জানেন। –(ইবনু-কাসীর) কোন কোন রিওয়ায়াতে হাতিবের এই উক্তিও বর্ণিত আছ যে; আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দুচ্বিশ্বাস ছিল যে, রস্কুলাহ্ সল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা মুমতাহিনার তরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুঁশিয়ার করা হয় এবং কাফিরদের সাথে যুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা

((b) শানে নুৰুলঃ-)এক সময় কতিপয় মুসলমান আলোচনা করলেন যে, আমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় কোন কাজের নির্দেশ করলে তৎক্ষণাৎ আমরা তা পালন করব। আর তৎপূর্বে কতিপ্য় মুসলমান ওহদের যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিল। এছাড়া জিহাদের নির্দেশ নামিল হলে কতিপয় মুসলমান এটা কষ্ট মনে করেছিল। এসব বিষয়কে লক্ষ্য করে সূরা "সফ্" নায়িল হয়

سَتَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَهَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَرْيُرُ الْحَكِيْمُ - يَااَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَقْعَلُونَ -كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّو آنْ تَقُولُواْ مَالًا تَقْعَلُونَ \*

वर्षः- ममल वसू पालाश्त भविवाजा वर्णमा करत, या प्राकां म समूर्र আছে আর যা যমীনে আছে, আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। হে युमिनभव। এङ्गल कथा रकन तल, था कत नाः आल्लास्त्र निकंग्रे अंग्रे अफाल जमञ्जूष्टित कातन (य. এक्रम कथा वन, या कतना। (मुताः मक्-)-७)

ব্যাখ্যাঃ- তিরমিয়ী আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ একদল সাহারায়ে কিরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বস্তবায়িত করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বলগেন যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও মাল সব বিজর্সন করতাম।

ইবনু কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তারা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসুলুল্লাহ সন্তান্তাত আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশু করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রস্নুল্লাহ স্ত্রাল্রাহু 'আপাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ সন্মাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।) তারা দরবারে উপস্থিত হলে রস্লুলাহ্ সলালাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সমগ্র সুরা সফ পাঠ করে ওনিয়ে দিলেন, যা তথনই নাথিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সুরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে त्या, कान मुमितनत ज्ञाता । वातत्व वृत्ति आवजाता देवथ नग्न । कात्रव. যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকৃল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রতাঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পত তার কজায় নয়। এ কারণেই কুরআন মাজীদ স্বয়ং রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাভ আলাইহি ওয়া সাল্লায-কেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,

(সরাঃ মায়িদা-৮৭)

আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে "ইনশাআল্লাহ্" অর্থাৎ, যদি আল্লাহ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে ঃ

সাহাবা কিরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যতঃ তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, "ইনশাআল্লাহ্" বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাদেরকে ইশিয়ার করার জন্যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটি মিধ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যল অর্জনের থাতিরে হতে পারে। বলাবছলা, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত য়ে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্ত্বর পরিপন্থী। প্রথমতঃ তা বলারই প্রয়োক্তন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতা বশতঃ বলার দরকার হলেও "ইন্শাআল্লাহ্" সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

<del>\*-----</del>

(১) শানে নুষ্লঃ- একদিন রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইবি ওয়া সাল্লাম ক্ষিমতের ভয়াবহ অবস্থা বর্গনা করলে আবৃ বকর, আলী (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় প্রধান সাহাবী সংসার বর্জন পূর্বক কেবল আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার জন্য কসম করে বসলেন। উক্ত প্রসংগে নিম্ন আয়াতটি নামিল হয়।

يَااَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُهُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبُتِ مَا آحَلَّ اللَّهُ

لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْكَدِيْنَ \*

खर्षाः- (द केमानावर्गन। आखाद रामन वसू रामापात कमा रामान करताहन, जनारध उसम वस्तुक्षितिक शताम करता मा धवर मीमा नक्षम करता मा; निश्मस्मर आखाद भीमानक्षमकातीरमत्नरक भक्षम करता मा।

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আবনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এ আয়াতটি রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা বলেছিলেন - আমরা আমাদের পুংলিক কর্তন করবো এবং দুনিয়ার কাম, লোভ -লালসা পরিত্যাগ করবো। রস্লুলুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাঁদেরকে এই সম্পর্কে জিঞ্জাসাবাদ করেন। তাঁরা বলেনঃ হাা, আমরা এরপেই সংকল্প করেছি। তথন রস্লুলুলাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "কিন্তু জেনে রেখো যে, আমি তো রোমাও রাখি এবং (কোন কোন সময়) নাও রাখি, রাত্রে নামাযও পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আমি স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্রে আবন্ধও হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করে সে আমারই অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রস্লুল্লাহ সন্থাল্লাহ 'আলাইছি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকজন সাহারী তার পত্নীদেরকে তার গোপনীয় আমল সম্পর্কে জিজ্জেস করেন। তখন (সম্ভবতঃ তাঁর রাত দিনের আমল সম্পর্কে অবহিত হয়ে) তাঁদের মধ্যে কোন একজন বলেনঃ আমি এখন থেকে আর কখনও গোশত খাবো না। আর একজন বলেনঃ আমি কখনও ব্রীলোকদের সাথে বিবাহিত হরো না। অন্য একজন বললেনঃ আমি কখনও বিছানায় শয়ন করবো না (বরং মাটিতে শয়ন করবো)। এসব কথা রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইছি ওয়া সাল্লাম এর কানে পৌছলে তিনি বলেনঃ "ঐ লোকদের কি হয়েছে যে তাদের কেউ এ কথা বলে এবং

ও কথা বলে? কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি এবং কোন কোন সময় নাও ৱাখি, আমি নিদ্ৰাও যাই এবং নামায়ও পড়ি, আমি গোশ্তও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সূতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভক্ত নয়।

## মুসলমানদের তওবা ও ক্ষমা

(১) শানে নযুলঃ) মুসলমানদের মধ্যে দশ ব্যক্তি তাবৃক যুদ্ধ হতে বিনা ওয়রে পশ্চাদপদ রয়েছিল। তন্মধ্যে সাতজন মসজিদে গিয়ে নিজেদের খুঁটির সাথে বেঁধে নিল এবং কসম করল যে, আল্লাহর ভ্কুম ব্যতীত আমাদেরকে যেন কেউ না খোলে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এসে তাদের অবস্থা জেনে কসম করলেন, আমিও আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তাদেরকে খুলব না। অতঃপর নিম্ন আয়াত নাযিল र्य ।

وَأَخُرُونَ اعْتَرَفُوا بِثُنُويْهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّ أَخَرُ سَيْنًا \_ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُتُوبُ عَلَيْهِمْ مِإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ

वर्ष । এवः व्याता किছू लाक व्याप्ट याता निष्क्रपनत व्यथनाधमभूट श्रीकात करतरह, याता थिथिक खामन करतरह, किছू जान खात किছू मनः; আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (স্বাঃ তাওবা-১০২)

ব্যাখ্যাঃ- যে দশজন মুফিন বিনা ওজরে তাবৃক যুদ্ধে অংশ গ্রহণেবিরত ছিলেন তাদের সাতজন মসজিদের বুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে আয়াতে। বাকী তিনজনেরও হকুম রয়েছে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। বস্লুল্লাহ সন্মাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সমাজচ্যত করার, এমনকি তাদের সাথে সালাম দেয়া-নেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা তথরে যায় এবং অন্তর থেকে অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করে নেন। ফল তাদের জনা ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়। (বখারী, মসলিম)

((২) শানে নুষ্ণঃ-) পূর্বোক্ত দশজনের বাকী তিনজন রস্প্রাহ সন্মাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাম্লাম এর নিকটে এসে অপরাধ স্বীকার করল। তিনি সাহাবীদেরকে তাদের সাথে মেলমেশা করতে নিষেধ করে দিলেন। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়

وَأَخُدُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ اللَّهِ إِشَّا لِعُدِّبِهُمْ وَإِشَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ \_ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ \*

व्यर्थः- এवः व्याता किছু लाक व्याद्धः, यापनत न्याभारत निकाल भूगज्वी तरहरू बान्नारत जात्मण जामा भर्यन, रह जिनि जात्मनरक गान्धि क्षमान कत्रदान मजुना जलता कत्रुल कत्रदान: जात जान्नार प्रशासी, अवस्था । (সরাঃ তাওবা-১০৬)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলা যখন ঐসব মুনাফিকের অবস্থার বর্ণনা শেষ করলেন যাব্র মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত বয়েছিল এবং যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে অনাগ্রহ দেখিয়েছিল, আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তথন তিনি ঐ পাপীদের বর্ণনা ভব্দ করলেন যারা ওধু মাত্র অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে হক পন্থী ও ঈমানদার ছিল। সূত্রাং আল্রাহ তা'আলা বলেনঃ ঐ মনাফিকদের ছাডা অন্যরা যে জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত ছিল তারা নিজেদের দোষ ও

অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এমনই লোক যে, তাদের ভালো আমলও রয়েছে। আর ঐ সৎ আমলের সাথে কিছু দোষক্রটিও জড়িয়ে দিয়েছে, যেমন জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকা। কিন্ত তাদের এই দোষ- ক্রটিকে আল্লাহ তা'আলা ক্রমা করে দিয়েছেন। আর ঐ মুনাফিকদের অপরাধ আল্লাহ ক্রমা করবেন না। যাদের কোন নেক আমলই নেই ৷

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, সামুরা ইবনু জুনদব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রস্পুদ্ধাহ সন্মান্তাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আজ রাত্রে দু'জন আগন্তক আমার নিকট আগমন করে এবং আমাকে এমন এক শহর পর্যন্ত নিয়ে যায় যা স্বৰ্ণ ও রৌপোর ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমি এমন কতগুলো লোক দেখতে পেলাম যাদের দেহের অর্থাংশ খুবই সুন্দর ছিল। কিন্তু বাকী অর্থাংশ ছিল অত্যান্ত কুৎসিত। ওদিকে তাকাতেই মন চাচ্ছিল না। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদেরকে বললোঃ তোমরা এই নদীতে ডুব দিয়ে এসো।" তারা ভব দিয়ে যখন বের হয়ে আসলো তখন তাদের দেহের সর্বাংশ সুন্দর দেখালো। আমার সঙ্গীঘয় আমাকে বললোঃ "এটা হচ্ছে জানাতে আদন। এটাই হচ্ছে আপনার মনযিল।" অতঃপর তারা বললোঃ "এই যে লোকগুলো, যাদের দেহের অর্ধাংশ ছিল খুবই সুদর এবং বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত, তার কারণ এই যে, তারা নেক আমলের সাথে বদ আমলও মিশিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" ইমাম বুখারী (বঃ) এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষেপে এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

(७) *नारन न्युन:*) जानृक युक्तवाती भूजादिनगरनंत गर्या याता युक्त যোগদান করেনি, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে, তাদের প্রশংসায় নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

لَقَدُ ثَنَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيثُنَّ وَالْاَنْصَارِ

الَّذِيْنَ اتَّبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُشرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْنَعُ قُلُوبُ فَرِيْقِ وَنْهُمْ ثُمُّ مَابَ عَلَيْهِمْ - إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفُ رُحِيمٌ \*

व्यर्थं ह- जाल्लार जन्धर पृष्टि कदालन नवीत श्रेष्ठि धवर पुराक्षित छ जानসারগণের প্রতিও যারা নবীর অনুগামী হয়েছে এমন সংকট মুহূর্তে, এর भत त्य. जात्मत मभाकात এक मत्मत अन्तत विठमिन श्वात डेभक्रम হয়েছিল, তৎপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর অতিশয় সেহশীল, করুণাময়।

(সুরাঃ তাওবা-১১৭)

ব্যাখ্যাঃ- মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ আয়াতটি তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ জনগণ যখন তাবুকের যুদ্ধে বের হন তথন কঠিন গরমের সময় ছিল। সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর এবং পানি ও পাথরের বড়ই সংকট ছিল। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন মুজাহিদরা তাবুকের পথে যাত্রা ভক্ত করেন তখন ছিল কঠিন গরমের সময়। মুক্তাহিদরা কত বড় বিপদের সমুখীন হয়েছিলেন তা আল্লাহ তা আলাই জানেন। এমন कि वना হয় যে, একটি খেজুরকে দু টুকরা করে দু'জন মুজাহিদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো, খেজুর হাতে হাতে বাড়িতে দেয়া হতো। একজন কিছু চূষে নিয়ে পানি পান করতেন। তারপর অন্য একজন ঐ খেজুর চুষতেন এবং পরে পানি পান করতেন। এভাবেই তাঁর। সান্তনা লাভ করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করেন। তাঁরা যদ্ধকেত্র হতে ফিরে আসেন।

আব্দুলাহ ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, উমর ইবনু খান্তাব (রাঃ)-কে তাবুকের সংকট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমরা তাবকের উদ্দেশ্যে রস্পুল্লাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বের হই। কঠিন গরমের যৌসুম ছিল। আমরা এক জামগায় অবস্থান করি। সেধানে আমরা পিপাসায় এমন কাতর হয়ে পড়ি যে, মনে হলো

আমরা প্রাণে আর বাঁচবো না। কেউ পানির খোঁজে বের হলে সে বিশ্বাস করে নিতো যে, ফিরার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে যাবে। লোকেরা উট যবেহ করতো। উটের পাকস্থলীর এক জায়গায় পানি সঞ্চিত থাকতো। তারা তা বের করে পান করতো। তথন আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল । আপনার দু'আ কবৃল হবার যোগ্য। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন। তথন আল্লাহর নবী আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ "ভোমরা কি এটাই চাও ?" আৰু বৰুৱ (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ "হ্যা" বসুলুল্লাহ সন্মালাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দু'আর জনো তাঁর হাত দু'টি উঠালেন। দু'আ শেষ না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং মুখলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলো। জনগণ পানি দ্বারা তাদের পাএওলো ভর্তি করে নিলো। তারপর আমরা সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। দেখলাম যে, সামনে আর কোন জায়গায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি।

(৪) শানে নযুলঃ-)যুদ্ধ হতে পশ্চাদৃপদ দশজনের মধ্যে যে তিন জন তওবা করেনি, কেবল অপরাধ স্বীকার করেছিল, রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া দাল্লাম ভাদের দক্ষে মুসলমানদের কথা-বার্তা বলতে সকলকে নিষেধ করে চল্লিশ দিন পর বললেন, তারা নিজেদের স্ত্রী হতে দূরে থাকরে। এতে সমগ্র জগত যেন তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে পডল। পঞ্চাশ দিন পর তাদের তওবা কবৃল হওয়ার খবর নিয়ে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

وَعَلَى الثُّلَاثُةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا - حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَهَسَاقَتُ عَلَيْهِمْ انْفُسُّ هُمْ وَظَيَّوا اَنْ لَآ مَلْجَاَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ - ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ - إِنَّ اللَّهَ

वर्ष । वात म जिन बाजित श्रेडिंड (प्रमुखंश कतलान) गाएमत गाभारत मुनजरी ताथा शराहिन: य भर्यन ए। यथन ए-भन्ने निक श्रमञ्जा माजु । जाएन अणि मक्षीर्थ २०० नाभन धनः जाता निराजता निराजता बीवरमंद्र क्षेत्रि विज्या रहा भड़न, जात जाता वुबार्ट भातन ह्या. जाह्यार रहे কোথাও আশ্রম পাওয়া যেতে পারে না, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা नाठीजः जरभत जारमत श्रेषित अनुश्रद कतालन, गारक जाता जीवशास्त्रक কুজু খাকে। নিশ্চয় আক্লাহ অতিশয় অনুগ্ৰহকারী, করুণাময়।

(শুরাঃ তাওবা-১১৮)

वाशाह- आनुवार देवन का'न देवन मानिक (ताः) रूट वर्षिक কা'ৰ ইবনু মালিক (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধে তার অংশগ্রহণ না করার কাহিনী এবং রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে গমন না করার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তাব্কের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রসূলুল্লাহ সন্ধান্তাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্তাম-এর সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হইনি। অবশা বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হতে পারিনি। তবে এ যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করতে পারেনি তাদের প্রতি কোন দোষারোপ করা হয়নি। ব্যাপারটা ছিল এই যে, ঐ সময় রসূলুলাহ সল্মালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের একটি যাত্রী দলের উদ্দেশ্যে যাত্রা গুরু করেছিলেন। সেখানে আন্তাহ তা আলার ইচ্ছানুযায়ী পূর্বে কোন দিন নির্ধারণ করা ছাড়াই তার শক্রদের সাথে মুকাবিলা হয়। আকাবার রাত্রে আমি বসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া দাল্লাম-এর সাথেই ছিলাম, তিনি ইসলামের উপর আমাদের বাই আত গ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে উপস্থিত অপেক্ষা আকাবার রাতে উপস্থিত আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিল, যদিও জনগণের মধ্যে বদরের খ্যাতি বেশী রয়েছে। এখন তাব্কের মৃদ্ধে রস্পুলাহ সন্মান্নাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমি যে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তার ঘটনা এই যে, যেই সময় আমি তাবুকের যুদ্ধ খেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম সেই সময় আমার আর্থিক অবস্থা ছিল থবই সম্মল। ইতিপূর্বে আমার কখনো দ্'টি সওয়ারী ছিল না। কিন্ত এই যুদ্ধে আহি দু'টি সওয়ারীও রাখতে

পারতাম। রস্পুলাহ সন্তালাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্রাম যখন কোন যুদ্ধ যাত্রার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সাধারণভাবে এ সংবাদ ছড়িয়ে দিতেন না। এই যুদ্ধে গমনের সময় কঠিন গরম ছিল এবং এটা ছিল খুবই দুরের সফর। আর এ সফরে বন জঙ্গল অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং বহু সংখ্যক শক্রর মুকাবিলা করতে হয়েছিল। বস্লুলাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সালাম মসলিমদেরকে এ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তারা তাদের সবিধামত শত্রুর মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তিনি নিজের ইচ্ছার কথা মুসলিমদের নিকট প্রকাশ করেছিলেন। মুসলিমরা রস্পুদ্রাহ সন্ত্রাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এতো অধিক সংখ্যায় ছিলেন যে, তাঁদেরকে তালিকাভুক্ত করা কঠিন ছিল। কা'ব (রাঃ) বলেন, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে যাদের অনুপস্থিতির খবর রস্লুল্লাহ সন্থাল্লাছ 'बालाइँहि ७ या माल्राम जानरा शांतरवन। वतः धर धात्रभा हिल या. সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অনুপস্থিতদের খবর তিনি জানতেই পারবেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এমন সময় যাত্রা তরু করা হয়েছিল যখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়া ছিল তখন অনেক আরামদায়ক। এমতাবস্থায় আমার প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। রস্পুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সকালে উঠে আমি জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হতাম কিন্তু শূনা হাতে ফিরে আসতাম। প্রস্তুতি এবং সফরের আসবাৰপত্ৰ ক্ৰয় ইভাদি কিছুই করতাম না। মনকে এ বলে প্ৰবোধ দিতাম যে, যখনই ইচ্ছা করবো তখনই ক্ষণিকের মধ্যে প্রস্তৃতি গ্রহণ করে ফেলবো। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। জনগণ পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলে, এমন কি মুসলিমরা এবং স্বয়ং রস্লুলাহ সম্রাল্লাছ জালাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের উদ্দেশ্যে যাতা ওক করে দেন। আমি মনে মনে বলি যে, দু' একদিন পরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমিও তাঁদের সাথে भिनित इस गार्वा।

ইতিমধ্যে মুসলিম সেনাদল বহু দূরে চলে গেছেন। আমি প্রস্তৃতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হই। কিন্তু এবার প্রস্তৃতি গ্রহণ ছাড়াই ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহ এরপই হতে থাকে এবং দিন অতিবাহিত হতেই থাকে। দৈনারা যুদ্ধ করতে লাগলেন। এখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাড়াতাড়ি যাত্র। শুরু করে তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে যাবো। তখনও যদি আমি যাত্রা ওক্ত করতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠলো না। বসুলুল্লাহ সন্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুদ্ধে গমনের পর যখন আমি বাজারে যেতাম তখন এ দেখে আমার বড়ই দুঃখ হতো যে, কোন মুসলিম দৃষ্টিগোচর হলে হয় তার উপর কপটতার অভিশাপ পরিলক্ষিত হতো, না হয় এমন মুসলিমকে দেখা যেতো যারা বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমার্থ অধবা খোড়া ও বিকলাঙ্গ ছিল। তাবকে পৌছার পর রস্পুল্লাহ সন্মাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে শ্বরণ করে জিচ্ছেস করেন ঃ কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ)-এর কি হয়েছে ? তখন বানু সালমা গোত্রের একটি লোক উত্তরে বলে ঃ "হে আল্লাহর রাসুল সন্মাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! বুচ্ছলতা ও আরামপ্রিয়তা তাকে মদীনাতেই আটকিয়ে রেখেছে।" এ কথা ওনে মুয়াক্ত ইবনু জাবাল (ৱাঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি তুল ধারণা পোষণ করছো। হে আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাছ আলাইছি ওয়া সাল্লাম । তার সম্পূর্কে আমরা ভাল ধারণাই রাখি।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি ভীষণ উদ্বিগ ছিলাম যে, এখন কি করি ? আমি মিখ্যা বাহানার কথা চিন্তা করলাম যাতে রস্কুলাহ সন্মালাহ আলাইহি ওয়া সালাম-এর শান্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি। সূতরাং আমি সকলের মত জানতে লাগলাম এবং যথন অবগত হলাম যে রসূলুরাহ সন্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেই পড়েছেন তথন মিথ্যা চিন্তা মন থেকে দূর করে দিলাম। এখন আমি ভালক্রপে বুঝতে পারলাম যে, কোন বাহানা ধারা আমি রক্ষা পেতে পারি না। তাই আমি সভা বলারই সিদ্ধান্ত নিলাম। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে অবস্থান করনেন। দু'রাক আত সালাত আদায় করে তিনি লোকনেরকে নিয়ে বৈঠক করলেন। এখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে ওয়র পেশ করতে লাগলো এবং কসম খেতে শুরু করলো। এরপ লোকদের সংখ্যা আশিজনের কিছু বেশী ছিল। রস্পুদ্রাহ সন্মান্ত্রাছ 'আলাইহি ওয়া সান্ত্রাম তাদের বাহ্যিক কথার উপর ভিত্তি করে তা কবুল করে নিচ্ছিলেন এবং তাদের অবহেলার জনো ক্ষমা প্রার্থনাও করছিলেন। কিন্ত তাদের মনের গোপন কথা তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে সমর্পণ করছিলেন। অতঃপর আমার পালা আসলো। আমি গিয়ে সালাম করলাম। তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর আমাকে বললেনঃ "এখানে এনো।" আমি তার সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কেন (যুদ্ধে না গিয়ে) পিছনে রয়ে গিয়েছিলে 🛊 তুমি কি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে আসবাবপত্র ক্রয় করনি 🕫 আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! যদি আমি এ সময় আপনি ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলতাম তবে এমন বানানো ওয়র পেশ করতাম যে, তা কবুল করতেই হতো। কেননা, কথা বানানো, তর্ক বিতর্ক এবং ওয়র পেশ করার যোগাতা আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম। আমি জানি যে, এই সময় মিধ্যা কথা বানিয়ে নিয়ে আপনাকে সভুষ্ট করতে পারবো বটে, তবে আল্লাহ আপনাকে সত্রই আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি উত্তম পরিণামের আশা করতে পারি। হে রস্পুরাহ স্বালাহ আলাইহি ওয়া সালাম। আমার কোন গ্রহণযোগ্য ভযর ছিল না। প্রকতপক্ষে আমার কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কোনই বাহানা নেই। আমার এ কথা ওনে রস্লুলাহ সন্মালাছ 'আলাইহি ওয়া সালাম বললেন ঃ "এ লোকটি বাস্তবিকই সতা কথা বলেছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেকা কর।" সূতরাং আমি চলে আসলাম। বানু সালমা গোতের লোকেরাও আমার সাথে আসলো এবং আমাকে বললো ៖ "আল্লাহর কসম। ইতিপর্বে আমরা আপনাকে কোন অপরাধ করতে দেখিনি। অন্যান্য লোকেরা যেমন আল্রাহর রস্লুল্লাহ সন্মান্ত্রান্থ আলাইহি ওয়া সাল্রাম-এর সামনে ওয়র পেশ করলো তেমনি

আপনিও কেন তার কাছে কোন একটি ওযর পেশ করলেন না ? তাহলে রসল্লাহ সল্লাল্ড 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনাদের নাায় আপনার জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর তার ক্ষমা প্রার্থনাই আপনার জনো যথেষ্ট হতো ৷" মোটকথা লোকগুলো এর উপর এতো জোর দিলো যে, আমি পুনরায় ফিরে গিয়ে কিছু ওয়র পেশ করার ইচ্ছা করেই ফেললাম। তাই আমি লোকদেরকে জিজেস করলাম, আমার মত আর কারো কি এরূপ পরিস্থিতি হয়েছে ? তারা উত্তরে বললোঃ "হাা, আপনার মত আরো দুটি লোক সতা কথাই বলে দিয়েছে। আমি জিজেন করলাম, তারা কারা ? উত্তরে বলা হলোঃ "তারা হচ্ছে মুররাহ ইবনু রাবী' এবং হিলাল ইবনু উমাইয়া আল ওয়াকেফী।" বলা হয়েছে যে, এ দু'টি লোক সংলোক রূপে পরিচিত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি তাদেরই পদাংক অনুসরণ করলাম। সূতরাং আমি পুনরায় আর রস্পুরাহ সন্মান্তাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গমন করলাম না। এখন আমি জানতে পারলাম যে, রস্পুলাহ সন্মান্নান্ত 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে আমাদের সাথে সালাম-কালাম করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করেছে। তারা আমাদের থেকে এমনভাবে বদলে গেছে যে, দুনিয়াতে অবস্থান আমাদের কাছে একটা বোঝা স্বরূপ মনে হয়েছে। এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঐ দু'জন তো মুখ লুকিয়ে গৃহ-বাস অবলম্বন করতঃ সদা কাঁদতে থাকেন। কিন্তু আমি কিছুটা শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলাম বলে আমার ধৈর্য অবলয়নের শক্তি ছিল। তাই আমি বরাবর জামা আতে সালাত পড়তে থাকি এবং বাজারে ছোরাফেরা করি। কিন্তু আমার সাথে কেউ কথা বলতো না। আমি রস্পুলাহ সন্মাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সান্তাম-এর কাছে যেতাম, তাঁকে সালাম করতাম এবং সালামের জবাবে ভার ঠোঁট নড়ছে কি-না তা লক্ষ্য করতাম। আমি তাঁর পাশেই সাগাত আদায় করতাম। আমি আড়চোখে তাকাতাম এবং দেখতাম যে, আমি সালাত ওক্ত করলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আর আমি তাঁর দিকে মুখ করে বসলে তিনি আমার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। যখন এই বয়কটের সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায় তখন

আমি একদা আবৃ কাতাদাহ (বাঃ)-এর বাড়ীর প্রাচীরের উপর দিয়ে তাঁর কাছে গমন করি। তিনি আমার চাচাতো তাই হতেন। আমি তাঁকে খুব তাল বাসতাম। আমি তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। আমি তাঁকে বলি, হে আবৃ কাতাদাহ (রাঃ)। আপনার কি জানা আছে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালবাদি। তিনি গুনে নীরব থাকেন। আমি আল্লাহর কুসম দিয়ে কথা বলি। তবুও তিনি কথা বলেন না। পুনরায় আমি কসম দেই। কিন্তু তিনি অপরিচিতের মত বলেন ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই খুব ভাল জানেন।" এতে আমার কান্না এনে যায়। অতঃপর আমি প্রাচীর টপকে ফিকে আসি।

একদা আমি মদীনায় বাজারে ঘুরছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার একজন কিবতী, যে মদীনার বাজারে কিছু খাবারের জিনিষ বিক্রি করছিল, লোকদেরকে জিজেন করেঃ "কেউ আমাকে কা'ব ইবন মালিক (রাঃ)-এর ঠিকানা দিতে পারে কি?" লোকেরা আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেয সূতরাং সে আমার কাছে আগমন করে এবং গাসসানের বাদশাহর একখানা চিঠি আমাকে প্রদান করে। আমি লেখাপড়া জানতাম। চিঠি পড়ে দেখি যে, তাতে লেখা রয়েছে- "আমাদের কাছে এ খবর পৌছেছে যে, আপনার সঙ্গী রসলন্ত্রাহ সন্তাল্রান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন্যর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আপ্রাই তো আপনাকে একজন সাধারণ লোক করেননি। আপনার মর্যাদা রয়েছে। সূতরাং আপনি আমাদের কাছে চলে আসন। আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করবো।" এটা পড়ে আমি মনে মনে বললাম যে, এটি একটি নতুন বিপদ। অতঃপর আমি চিঠিখানা (আগুনের) চুল্লীতে ফেলে দেই। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে যখন চল্লিশ দিন অভিবাহিত হয় তখন বস্পুলাহ সল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন দত আমার নিকট এসে বলেন ঃ "রস্লুল্রাহ সল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ন্ত্ৰী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।" আমি জিজ্জেস করলাম, তালাক দিতে বলেছেন কি 🕆 উত্তরে তিনি বললেনঃ "না, তধুমাত্র ব্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন।" দৃত এ কথাও বললেন যে, অপর দু'জনকেও এই

নিৰ্দেশই দেয়া হয়েছে। সূত্ৰাং আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাডী চলে যাও। দেখা যাক, আল্লাহ তা'আলার কি নির্দেশ আসে। হিলাল ইবন উমাইয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী রস্লুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এনে আব্রয় করেঃ "হে আল্লাহর রস্পুলাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমার স্বামী একজন দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক। তাঁর সেবা করার কোন লোক নেই। আমি যদি তার সেবায় লেগে থাকি তবে আশা করি আপনি অমত করবেন না " তখন বসুলুম্রাহ সন্থান্তাহ আলাইহি ওয়া সান্তাম তাকে বলেনঃ "আছা, ঠিক আছে। তবে তমি তার সাথে সহবাস করবে না।" সে বলেঃ "তার নডাচভা করারই শক্তি নেই। আপনার অসম্ভষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি তথু কাঁদছেনই।" আমার পরিবারের একজন লোক আমাকে বললোঃ "আপনিও বস্লুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সালাম-এর নিকট আপনার স্ত্রীর থেকে খিদমত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেমন হিলাল (রাঃ) অনুমতি লাভ করেছেন।" আমি বললাম, আল্লাহর কসম। আমি রসুনুলাহ সন্মালাছ 'আলাইহি ওয়া সালাম-এর কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করবো না। জানি না তিনি কি বলেন। আমি তো একজন যুবক লোক। কারো সেবা গ্রহণের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আরো দশদিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং জনগণের সম্পর্ক ছিনুতার পঞ্চাশ দিন কেটে যায়। পঞ্জাশতম দিনের সকালে আমার ঘরের ছাদের উপর ফজরের সালাত আদায় করে ঐ অবস্থায় বনেছিলাম যে অবস্থার কথা মহান আল্লাহ তার করআন মাজীদে বলেছেন ঃ "যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগলো এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতক্ষ হয়ে পড়লো, আর তারা বৃঝতে পারলো যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ৰাতীত।" এমন সময় 'সালা' পাহাড় হতে একজন চীৎকারকারীর শব্দ আমান কানে আসলো। সে উচ্চঃম্বরে চীৎকার করে বলছিল ঃ "হে কা'ব ইবনু মালিক (রাধ) । জাপনি সুসংবাদ প্রহণ করুন।" এটা শোনা যাত্রই আমি সিম্নলায় পতিত হই এবং বকতে পারি যে, আল্লাই তা'আলা আমার

দু'আ কবৃল করেছেন। আমার দুঃখ ও বিপদের দিন ফুব্রিয়েছে। ফজরের সালাতের পর রসূলুল্লাহ সন্তাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের তাওবা কবুল করেছেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ জানাতে দৌডিয়ে আসে। তারা ঐ দ'জনের ক্রাছেও যায় এবং আমার কাছেও আসে। একটি দ্রুতগামী ঘোডায় চডে আমার কাছে আগমন করে। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠে চীংকারকারী সবচেয়ে বেশী সফলকাম হয়। কেননা, তার মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম সংবাদ পাই। কারণ, ঘোড়ার গতি অপেক্ষা শব্দের গতি বেশী। সূতরাং যখন ঐ **লোকটি** আমার সাথে সাকাৎ করে যার শব্দ আমি গুনেছিলাম, তখন তার গুড সংবাদ প্রদানের বিনিময়ে আমি আমার পরনের কাপড তাকে পরিয়ে দেই। আল্লাহর কসম। সেই সময় আমার কাছে দ্বিতীয় কাপড় আর ছিল না অপরের কাছে কাপড় ধার করে আমি তা পরিধান করি। এরপর আমি রস্পুলাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে মিলিত হয় এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাতে থাকে। আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি যে রস্পুলাহ সল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের মাঝে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানান। আল্লাহর কসম। মুহাজিবদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে এই অভ্যর্থনা করেননি। কা'ব (রাঃ) তালহা (রাঃ)-এর এই আন্তরিকতা কখনো ভলে যাননি। আমি এনে রস্পুলাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সালাম করি তাঁর মুখমঞ্জ খুশীতে উজ্জুল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ "খুশী হয়ে যাও। সম্ভবতঃ তোমার জন্মহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে এর চেয়ে খুশীর দিন আর আসেনি।" আমি জিজেস করলাম, এই সংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে ৷ তিনি উত্তরে বললেন "আল্লাহর পক্ষ থেকে।" রস্পুল্লাহ সন্থাল্লান্থ 'আলাইছি ওয়া সাল্লাম যখন খুশী হতেন তথন তার চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। তা যেন চাঁদের খণ্ড বিশেষ। তার খুশীর চিহ্ন তার চেহারাতেই প্রকাশিত হতো।

আমি আর্থ করলাম, হে আল্লাহর রাস্ল । আমার তাওবা কব্লের এই বরকত হওয়া উচিত যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তার রস্ল সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথে বিলিয়ে দেই। রস্লুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এরূপ করো না, কিছু রেখে দাও এবং কিছু সাদকা কর। এটাই হচ্ছে উত্তম পত্থা।" এ কারণে খাইবার থেকে আমি যে অংশ লাভ করেছি তা আমার জন্যে রেখে দিলাম। হে আল্লাহর রাস্ল সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সত্যবাদিতার বরকতে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দান করেছেন। আল্লাহর শপথ। যখন থেকে আমি রস্লুলাহ সল্লাল্লাছ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সত্যবাদিতার বর্বনা করেছি তখন থেকে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আল্লাহ তা আলার কাছে প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতেও যেন তিনি আমার মুখ দিয়ে থিথা কথা বের না করেন।

(৫) শানে নষ্শঃ) ইফকের ঘটনায় আয়িশা (রাঃ) নির্দোষ প্রমাণ হবার পর আবু বকর ও আরো কতিপয় সাহাবী ভীষণ ক্রোধপরবশ হয়ে শপথ করে বললেন যে, যারা এ অপবাদ রটনায় যোগ দিয়েছে, তাদেরকে আর কোন আর্থিক সাহাযা প্রদান করা হবে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ অভাব প্রস্তুও ছিল। আল্লাহ নিয়োক্ত আয়াতে তাদের দোষক্রাটি মা ফ করে, তাদেরকে আর্থিক সাহাযা প্রদান করতে নির্দোশ দেন।

وَلَا بَأْتَكِ أُولُوا الْفَضْلِ مِثْكُمْ وَالسَّعَةِ آنْ يَّوْتُواْ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَعُدُوا - آلَا تُحِبُّونَ آنْ يَتَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ - وَاللَّهُ عَفُورٌ الْحَدْدَةً \* জর্মাঃ আর তোমাদের মধ্যে যারা মহান এবং সঙ্গতি সম্পন্ন, তারা যেন শপথ করে না বসে যে, তারা দান করবে না আখীয় স্বজন ও দরিদ্রগণকে এবং আত্মহর রাস্তায় হিজরতকারীগণকে আর তাদের উচিত যে, ক্ষমা ও মার্জনা করে; তোমরা কি এটা চাওনা যে, আত্মহ তোমাদের ক্রটি ক্ষমা করেন, নিশ্চয় আত্মহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরাঃ নূর-২২)

ব্যাখ্যাঃ
। শব্দের অর্থ কসম বাওয়া। আয়িশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাই ও হাসসান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহারী এবং বদর-মুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের য়ারা একটি ভূল হয়ে যায় এবং তাঁরা খাঁটি তওবার তওকীক লাভ করেন। আল্লাহ্ তাআলা যেমন আয়িশার দোযমুক্ততা নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবৃল করা ও কমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)- এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যথন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল, তখন আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসল্ভুষ্ট হলেন। তিনি কসম থেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলাবাহুল্য, কোন বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গুনাহের কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবারে কিরামের দলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নিয়ামত ছারা ভ্ষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে

বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কৃত্তআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৩

গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচা আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

মিসতাহ্কে আর্থিক সাহায্য করা আবু বকরের দায়িত্ব ও ওয়াজিব কর্তব্য ছিল না। তাই আল্লাহ তাজালা কথাটি এভাবে বলেছেন ঃ যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ তাজালা ধর্মীয় উৎকর্মতা দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরপ কলম বাওয়াই উচিত নয়। আয়াতেও এ অর্থই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাকো বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের পোনাহ্ মাফ করবেন? আয়াত গুনে আবৃ বকর সিদ্দীক (রাঃ) তংক্ষণাং বলে উঠলেন ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্র কসম আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি মিসতাহর আর্থিক সাহাযা পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন ঃ এ সাহাযা কোন দিন বন্ধ হবে না।

(বুখারী, মুসলিম)

وختامًا على المرسلين والحمد لله رب العالمين \*

সবশেষে নবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর ক্ষন্য সকল প্রশংসা-

| বিস্মিল্লা-হির রাহ্য-নির রাহী-ম                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ২০০৯ ইং সালের                                                                                                                                                                             |
| হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনীর পরিবেশীত বইগুলো সংগ্রহ করুন                                                                                                                                    |
| * সহীহ্ ও যঈফ সুনান আবু দাউদ (১ম খণ্ড) ৪৮৫/=<br>তাহক্ষীক্ ঃ যুগশ্ৰেষ্ঠ মুহান্দিস আল্লামা নাসিকন্দীন আলবানী (রাহঃ)                                                                         |
| ড, মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুদিত ও প্রণিত<br>প্রান্তন প্রক্ষেত্র ও চেয়াহমান। অরবী ও ইনলামিক ইডিজ বিভাগ, রাজদাহী বিশ্ববিদ্যালয়, যালাদেশ।<br>শ্বিচালক উচ্চতর শিক্ষায়তন, নিউইয়র্ক, আমেরিকা |
| ১) তাফসীর ইবনে কাসীর (১-১৮ খণ্ডে ৩০ পারা) (পূর্ন সেট) ৩৫০০/=                                                                                                                              |
| ২) আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ১২১/=                                                                                                                                                  |
| ৩) আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ২০০/=                                                                                                                                                 |
| ৪) জাহানারা বেগম ৪০/=                                                                                                                                                                     |
| ৫) শায়খুল ইসলাম মুহামদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ১৩৫/=                                                                                                                                          |
| ৬) মুহিমানিত কুরআনের মকবৃগ মুনাজাত                                                                                                                                                        |
| ৭) রাহমাতুদ্বিল আলামিন (১ম খণ্ড) ২০০/=                                                                                                                                                    |
| ৮) রাহমাডুপ্রিল আলামিন (২য় খণ্ড) ৩০০/=                                                                                                                                                   |
| ৯) কুরআন মাজীদ (বাংলা অনুবাদ)১৭০/=                                                                                                                                                        |
| ১০) পাক ভারতীয় আরবী তাফসীর ও মুফাসসীরবৃদ১০০/=                                                                                                                                            |
| ১১) कागादेशुण कृतावान                                                                                                                                                                     |
| 34) Dua From The Glourious Qur'an 300/=                                                                                                                                                   |
| The Ansars of Madinah and Hadrat                                                                                                                                                          |
| Abu Ayub Ansari (R) 580/=                                                                                                                                                                 |
| জাঃ আৰু ভাৰের বিন সোহরাব কর্তৃক প্রণিত ২টি বই<br>শিল রোগ বিশেষজ্ঞ, এম.বি.বি.এস (ভি.এম.সি),<br>ডি.সি.এইচ (ভারালন) এম.এ.এম.এস (ভিয়েনা), ফেলো (লভন)                                         |
| ১) শান্তির মন্তবেশ (মন্তবেশ ২২ বছর) ৬১/০০                                                                                                                                                 |
| হ) বেদুপ্সন মেয়ে বাদরিয়া ৫১/জ                                                                                                                                                           |

| হাফিজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী কর্তৃক প্রণিত<br>(অধ্যাপন, কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া)                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১) আইনে তোহ্ফা সালাতে মোন্তফা (১ম খণ্ড)৮০/=                                                                                                                                                                                    |
| ২) আইনে তোহ্ফা সালাতে যোস্তফা (২য় খণ্ড) ৬০/=                                                                                                                                                                                  |
| হাফেজ কাজী মুহাম্মাদ জাহিদ হুসাইন কর্তৃক প্রণিত ২টি বই<br>(ইমাম মাসজিদ গুহাদায়েউহদ মাদীনা, সউদী আরব)                                                                                                                          |
| <ul> <li>সহীহ্ আক্রীদাহ ও মুমিন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন উপদেশ ৫১/=</li> </ul>                                                                                                                                            |
| ) দ্বীন-ইসলামের সঠিক পথ                                                                                                                                                                                                        |
| শাইখ মোহাম্মাদ মুহুসিন-এর রচিত<br>(মাষ্টার অফ থিজালৌজি, (ডি.আই.ইউ.) ঢাকা,<br>অনার্স ইন থিজালৌজি, (মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয়) সৌদি আরব,<br>ডিপ্লৌম্যা ইন ডিভিনিটি, (এম.এম.এ.) ঢাকা !)                                               |
| ন্রআন-সুন্নায় বিজ্ঞানের অলৌকিক তথ্য ৪০/=                                                                                                                                                                                      |
| কাজী মুহাম্মাদ বুরহান উদ্দিন-এর রচিত                                                                                                                                                                                           |
| সজিদুনুব্বীর আদর্শে মাসজিদ আবাদ ও জীবন্ত করার দিক নির্দেশনা ৩০/=                                                                                                                                                               |
| ত্যে তাহ্যিন-অন্দিত- সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৫১/=                                                                                                                                                                                     |
| উসুফ ইয়াসীন-এর রচিত– রাত্রি দিনের যিক্র ২০০/=                                                                                                                                                                                 |
| প্ৰক্লাহ শহীদ আন্দুৰ বহমান-এর রচিত− সঠিক দৃষ্টিকোণে ঃ শবে বরাত ২৫/=                                                                                                                                                            |
| নবী মোহাত্মদ মনিকজ্জামান-এর অনুদিত- তাকভিয়াতুল ইমান  ৫০/=                                                                                                                                                                     |
| প্রান্তিস্থান                                                                                                                                                                                                                  |
| হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী  প্রে প্রধান কার্যালয় ঃ ৩৮ নং, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা- ১১০০, ফোন- ৭১১৪২৩৮। মোবাইল ঃ ০১৯১৫৭০৬০২৩  প্রে ৩৮/৩ নং, বুল এও কলিভাইন কমপ্রেল মার্কেট, প্রেষ্ঠান কর্ম- ১১০ (১য়া চলা) বাগলায়ের বাকেটি, |

দোকান নং- ২২০ (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।